

# সূচীপত্র।

#### প্রথম অধ্যায়।

প্রভূ শ্রীর্ন্দাবনাভিম্থে, শ্বগ্রহীপে গোবিন্দ ঘোষ, অগ্রন্থীপে গোপীনাথ স্থাপন, গোবিন্দের হত্ত্যা দেওয়া, গোবিন্দ ও গোপীনাথের কথাবার্তা, গোপী-নাথের পিতৃতক্তি ও অশৌচগ্রহণ, প্রভূ গোড়নগরে, দবির থাস ও সাকর মল্লিক, সনাতন ও রূপ, প্রভূ শান্তিপুরে, শ্রীশাকের গুণকীর্ত্তন, প্রভূ কালনায়, দীন কৃষ্ণদাসের পদ, রঘুনাথ দাস, প্রভূ কুমারহটে, শ্রীথঞ্জ ভগবান আচার্য্যের স্ত্রীর প্রতি প্রভূর আশীর্কাদ, প্রভূ নীলাচলে।

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

বনপথে বৃন্দাবনে, তপুন মিশ্র, প্রভু বারাণশীতে, প্রভু মথুরায়, প্রভু বৃন্দাবনে, কঞ্চনাস গুল্পমাণী, ব্রজের ডাক, শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগের উৎযোগ, প্রভু ও পাঠান, প্রভু ও সনাতন, রূপ প্রয়াগে, বল্লভভট, রূপকে শিক্ষাপ্রদান, সনাতনের কারামোচন, সনাতন প্রভুর হারে, সনাতনের দৈন্ত, স্ম্যাসি সভার আয়োজন, প্রভু ও সরস্বতী, ক্ঞানামের মাহায়্মা, শকরাচার্যোর ভাষ্য মনক্রিজ, কাশীতে হরিনাম, প্রকাশানন্দের পূর্ব্ররাগ, কাশীতে ভক্তি রোপণ, সরস্বতীর নম্বনে বারি, সরস্বতী প্রভুর চরণে, বৈঞ্চবদর্ম সকলের উপরে, পাপ ও ভক্তি, মায়াবাদিগণের ধিকার, প্রবোধানন্দ বৃন্দাব্যুন, গোপের পরামর্শ লাভ, প্রভুর শেষ স্ম্তাদশ বর্ষ।

# তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীরপের শ্লোক, অমৃতাপের কি ফল, সনাতনের প্রাণভ্যাগের সঙ্কর, সনাতন ও প্রভু, জগদানন্দের সনাতনকে পরামর্শ প্রদান, সনাতনের আক্ষে-পোব্দি, হরিদাসের ভঙ্গী, জীব-শিক্ষা অর্জুনমিশ্র, রামরায়ের মহিমা, সর্কোত্তম

# চতুর্থ অধ্যায়।

রঘুনাথ দাদের বৈরাগা, ভূগবান আচার্য্যের ভ্রুতা।

>26-

#### পঞ্ম অধ্যায়।

বন্ধভভট্টের দৈন্য, হরিদাদের পীড়া, হরিদাদের সমাধি, মহোৎসব হরিদাস, গোপীনাথ চাঙ্গে, কাণীমিশ্র ও রাজা, ভক্ত ও ভগবান, ১৩২—

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

তৈল কলদ ভঞ্জন, জগদানন্দের গৌরপ্রেম।

22 ---

# সপ্তম অধ্যায়।

তপন মিশ্র, রগুনাথ ভট্ট, গোস্বামিগণের মহন্ত, সনাতন ও আকং নাথ ভট্টের ছইটী কীর্তি, প্রাচীন পদ। ১৫৭—

## অস্টম অধ্যায়।

রাঘবের ঝালী, শিবানন্দ ও শ্রীকুকুর, নিতাইয়ের হাস্তময় ক্রো শিবানন্দের বাদায়, কর্ণপ্রের শপথ, নর্কুল বন্ধচারী, নৃসিংহ ব্রন্ধচারী, পুরী, পুরীর চরিত্র, শ্রীভগবানের সহিষ্কৃতা।

#### নবম অধ্যায়।

জন্তদানন্দ নদীয়ায়, শচী ও জনদানন্দ, বৈষ্ণব ধর্মে খুটনাটি ন আহৈতের তরজা, শ্রীনোরাস কি ভনবান ?, শ্রীনোরাস্থেন ভনবস্থার প্রভুর রাধাভাব, প্রভুর বিহুবলতা, প্রভুর বিরহ্বেদনা, দিবা উন্মাদ, ত হাস্ত, ভক্তি যোগের প্রাধান্ত, প্রভুর প্রালাপ, বিষ্মঙ্গলের শ্লোক, ও দিব্যোমাদ, চটক পর্বত, কুলতাাগের মুগ্র কি, নাসলীলা, প্রসাদ আফ

:--86

# ঞীঅমিয়নিমাই-চরিত।

# প্রথম অধ্যায়।

বিজয়া দশনী দিবসে প্রভু প্রায় শতাবিধি নীলাচলবাদী ভক্তের সহিত্ত
শীগোড়াভিম্বে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য হন্দা ও গদা দশন করিয়। শীনুদ্দানন
গমন করিবেন। জননীকে দশন দিবেন ইহা তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন। বিশেষতঃ
সান্ত্রাদীনিগের নিয়ম যে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একবার জন্মের মত জন্মভূমি দশন
করিতে হয়। যে গোড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন, তাঁহাদের
মধ্যে স্থলাধর ভিন্ন সকলেই তাঁহার সহিত চলিয়ছেন। যে দিন প্রভু বাঙ্গালা
দেশে শ্রীপাদ অর্পণ কুরিলেন, দেই দিবস হইতে একদিনের জন্মও তিনি একট্
আরাম করিতে পারেন নাই। যেখানে উপস্থিত হয়েন দেইখানেই লোকারণা।
য়খন পথ চলিয়ছেন তখনও সঙ্গে সঙ্গে লোক চলিয়ছে। কেবল শ্রীনেরয়প
আসিয়া বাচম্পতির বাড়িতে ছই এক দিন গোপনে থাকিতে পারিয়াছিলেন।
তাহার পর, প্রভু আসিয়াছেন এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, আর অননি
লোকারণার স্থিই হইল।

প্রভূ শ্রীজননীর নিকটে বিদায় লইয়া শ্রীরুলাবন দর্শন করিতে চলিলেন।
সেই সঙ্গে সকলেই চলিলেন্। সকলেই যে প্রকৃত বুলাবন যাইবেন বলিয়া
চলিলেন তাহা নহে, প্রভূ সুলীরাছেন কাজেই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। প্রভূ
চলিতেছেন তাঁহারা থাকিবেন কেন । শ্রীরুলাবন গমন করিতেছেন সেই
আনন্দে প্রভূ বিহলে। স্নতরাং তাঁহার সঙ্গে বে অসংখ্য লোক চলিয়াছে তাহাতে

₹ <sup>A</sup>., I

হয়, দেইরূপ প্রভু প্রীকুন্দাবনাভিমুখে যতই গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে কত লোক যে চলিল তাহা ঠিক করা যায় না। সহস্র হইলে পারে, দশ ্রু হইলে পারে, লক্ষ হইলেও পারে। গোড়ীয় পাদশা তাঁহার ানাদ ,হইতে দ্বে প্রভুভক্তগণের।কলরব শুনিয়া বিপদ আশক্ষা কা ভাত হরেন। প্রভুর সঙ্গে কত লোক, তাহা এই ঘটনা ছাবা ব ক সভ্নান করা যাইতে পারে।

সঙ্গে এত লোক, ইহাদিগের আহার কে দিতেছে ? অবখ ইহাদিগের পথের সম্বল কিছু নাই। কিন্তু তাহাতে কাহাকেও উপনাস করিতে হইতিছে না। প্রভু তাহার বহু সহল পার্যদ সঙ্গে করিয়া গমন করিতেছেন, এ সংবাদ তাহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। যে গ্রামে প্রভু মধ্যাক বন, সেই গ্রামন্থ লোকে জানিতে পারিয়াই আতিথা সমাধার নিমিত্ত যত্ত্বনি ইতেছে। একজন কি ছই জনে এ তার সমাধা করিতে পারেন না। গ্রাম সংলোকে একত্রিত হইয়া আতিথা ভাগ লাইতেছেন। প্রভু গঙ্গার ধার গমন করিতেছেন।

প্রভ্র সঙ্গে অন্তান্ত ভত্তের সহিত, গোবিল ঘোষও গমন রতেছিলেন। পথে এক দিবদ শ্রীগোরাস ভিক্ষা (ভোজন) করি, মুখভাজর নিমিত্ত গাত বাড়াইলেন। গোনিলগোষ নিকটি ছিলেন, তিনি
গ্রামের ভিতর ছুটলেন, আর একটা হরীতকী আনুষ্যা গ্রন্থকে তাহার
এক থণ্ড দিয়েন।

পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করিলেন। আহার অন্তে, আবার হাত পাতিলেন। তথন গোবিন্দ ঘোষ, তাঁহার বহিন্দাসে যে হরী হনী থণ্ড বান্ধা ছিল, তাহা খুলিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন। প্রভু যেন তথনি নিদ্রোথিতের ভায়ে জাগিয়া গোবিন্দের প্রতি চাহিন্না বলিলেন, কলা তুমি মথন আমাকে মুখগুদ্ধি দাও তথন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, অদ্য চাহিবা মাত্র কিরপে দিলে ?" গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "প্রভু, কলা যে হরীতকী পাইয়াছিলাম তাহার কিছু রাধিয়াছিলাম, অদ্য তাহাই দিলাম।"

প্রভূ ঈবং হান্ত করিয়া বলিলেন, "গোবিক্ষ! তোমার এখনো সঞ্চয় বাসনা সম্পূর্ণরূপ যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত গ্রমন করিতে গোরিবে না।" ইহা ভনিয়া গোবিকের মগ্ল ক্ষমতা করিয়া দিব।"

গোবিন্দ হাহাকার করিয়া ভূমিতে লুঞ্চিত হইতে লাগিলেন।

প্রভূ তাঁহার অঙ্গে প্রীহন্ত দিয়া বলিলেন, "তুমি শাস্ত হও, আমি আবার তোমার নিকটে আসিব, আর সেই বার তোমাকে ত্যাগ করিয়া ঘাইব না। তোমার দারা আমি বহু কার্য্য সাধন করিব, এই জন্ত তোমার বিরহ জনিত হংথ আমি স্ব ইচ্ছার স্কলে লইলামাঁ তুমি এখানে থাকো। আমি সম্বর তোমাকে সন্দেশ পাহিল্যা দিব।"

গোবিন্দ ঘোষ কাজেই অগ্রন্থীপে রহিয়া গেলেন। প্রভু আবার আসিবেন, আসিরা আর তাঁহাকে তাগে করিবেন না, এই আশার উপর নির্ভির করিয়া তিনি মনকে সান্ধনা করিলেন, ও গঙ্গাতীরে একথানি কুটীর করিয়া সেধানে দিবানিশি ভজন করিতে লাগিলেন। এথানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ্ঠাকুরের কাহিনী সমাপ্ত করিয়া রাখি।

এক দিবস গোবিন্দ গঙ্গাতীরে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গার স্রোতে এক্থানি কি ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্ন করিল। তথন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, বোধ হইল যেন একথানি পোড়া কাঠ। শ্রশানের কাঠ ভাবিয়া উহা উঠাইয়া তীরে ফেলিয়া দিয়া, আবার ধ্যানে ময় হইলেন।

একটু পরে দেখিলেন যেন, শ্রীগোরাঙ্গ তাঁহার হৃদরে উদয় হইয়া বলিতেছেন, "গোবিল ! আমি আদিতেছি। তুমি বেথানি পোড়া কাঠ ভাবিতেছ, উহা যত্ন করিয়া কুটারে রাধিয়া দাও।" গোবিলের ধানে ভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ আবার কি ব্যাপার ? অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, স্ক্তরাং কাঠখানি লইয়া কুটারে নামিণা দিনেন।

পর দিবস প্রাতে দেখেন যে, সে পোড়া কাঠ নয়, একথানি কাল পাথর। ইহাতে নিতাস্ত আশ্চর্যাম্বিত হইরা স্বপ্লকে সতা মানিয়। লইরা প্রতাহ প্রীগোরাক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস বহতর লোক সঙ্গে, স্কৃতরাং প্রভু ও ভক্তগণের সেবার নিমিন্ত, গোকিন অভান্ত ব্যস্ত হইলেন। এত লোকের আহারীয় কিরূপে সংগ্রহ করিবেন হানিতেছেন, এমন সময় আগোরাপের আগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে সকলে যাহার যাহা ছিল, আুনিয়া উপন্থিত করিল। প্রভুর ভিক্ষা হুইল, ভক্তগণি প্রদাদ পাইলেন, তৎপরে গোবিন্দও প্রসাদ পাইলেন।

তথন শ্রীগোরান্থ বলিতেছেন, "োবিন্দ, প্রস্তরখানি পাইয়াছ ?" গোবিন্দ করণোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" প্রভূ বলিতেছেন, "কল্য ঐ প্রস্তর দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব।" কিন্তু প্রভূর এ কথা অপরে কেছ কিছু বুর্নিতে পারিলেন না।

গর দিবস একজন ভাস্বর আপনি আসিয়া উপস্থিত। প্রভু তাহাকে ঐ্রুর্ত্তি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সে অতি অল্প সমরের মধ্যে প্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল। তথন প্রস্তুত্ত গোবিন্দের সেই কুটারে সেই প্রীমূর্ত্তি নিজ ্তে স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রাহের নাম রাখিলেন "গোপীনাথ," আর এইরূপে অগ্রদীপের গোপীনাথ প্রকাশ পাইলেন।

ঠাকুর স্থাপিত ৬ইলে আনোলাল বলিলেন, "গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমাকৈ দিলাম। ইহাকে সেবা কব, আর আমার বিরহজনিত ছঃথ পাইবেশনা। আমি বলিয়াছিলাম এবার আসিয়া আর তোমাকে ত্যাগ করিব না। এই আমি তোমার কাছে রহিলাম।"

গোনিদের মন প্রীগৌরান্তে, গোপীনাথে নহে। তিনি প্রভুর এই আজ্ঞা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তথন প্রভু আখাস দিয়া বলিলেন, "গোনিদ্দ! তুমি এথানে প্র'কা, এই ঠাকুর সেবা কর, ও বিবাহ কর। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের করণার সীমা দেখান হইবে। প্রীভগ-বান তোমার দ্বানা বিলিল নুগাইনান গে, তিনি কিন্তুপ ভক্তবংসল। এরপ সৌভাগ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিষ্ট না।" ইহাই বলিনা ত্রিগোনাম্ম দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন, আর গোবিদ্দ ও গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে রহিয়া গেলেন।

প্রভূর আছে। ক্রমে গোবিন্দ বিবাহ করিলেন। স্ত্রী পুরুষে গোপীনাথের সেবা করেন, আর গোপীনাথের প্রসাদ পাইয়া জীবন ধারণ করেন।

কিছুকাল পরে গোলিংকর একটা পুত্র ংইল। কিন্তু পুত্রতী রাখিয়া গোবিকের স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন। গোবিদের ঘাড়ে এখন হুইটী সেবার বস্ত্র পৃড়িল,—গোপীনাথ ও ভাঁহার শিশু পুত্র। গোবিদ্দ ইহাতে কিরপে বিত্রত হইলেন, তাহা অমুভব করা যাইতে পারে। কঠে স্প্তে হুই জনকেই সেবা করিতে লাগিলেন। এইরপে, ক্রমে পুত্রের বয়ংক্রম পাঁচ বংসর হইল। গোবিদ্দ
গোপীনাথকে পাঁচ বংসরের শিশু ভাবিয়া বাংসল্য ভাবে সেবা করেন।
তাহার মন এখন হুইজনেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে
মাঝে মাঝে গোলমাল বাধিতে লাগিল। কখন তাহার পুত্রকে দেখিয়া
ভাবেন, এই "গোপীনাথ," আবার কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া ভাবেন,
এই তাহার পুত্র। কখন গোপীনাথের দ্রবা পুত্রকে দেন, ক্রমন পুত্রের
দ্রবা গোপীনাথকে দেন। কগন গোপীনাথকে হুংগ দিয়া পুত্রের সেবা

এই অবস্থায় আছেন, এমন সময় রসিকশেথর শ্রীভগবান গোবিদের পুত্রটা লইলেন!

তথন গোণিল মর্মাহত ইয়া গোপীনাথকে ভুলিয়া গেলেন। অনেক কণ স্থান্তত গাকিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, প্রাণত্যাগ করিবন। কিন্তু এমন প্রাণত্যাগ নয়, গোপীনাথের ঘরে হত্যা দিয়া তপ্রাণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।

প্রকৃত মনের ভাব এই যে, তাঁহার গোপীনাথের উপর রাগ হই-যাছে। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, "কি অন্তায়! আমি দিবানিশি ঠাকুরের দেবা করি, আর ঠাকুর এমনি অকৃতক্ত যে সভ্দে আনার প্রচী লইয়া গেলেন!"

গোবিন্দ মনোছঃথে ঠাকুরের আগে পড়িয়া রহিলেন, পার্থ পর্যান্ত পরিবর্তন করিলেন না। কাজেই গোপীনাথের কোন সেবা হইল না, তাহাকে সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিতৈ হইল। গোবিন্দ চাবিংকলে, "যেমন আমার বুকে শেল হানিলেন তেমনি খুব হইয়াছে। এখন ঠাকুর উপবাস করিতেছেন, দেখি এখন উইাকে কে থাইতে দেয়। আমিও উইাকে অপরাধ দিয়া উইার সম্মুথে প্রাণত্যার করিব।"

কিন্ত এগাপীনাথ, গোবিন্দের এই চরিত্রে, রাগ করিলেন না। কারণ গোবিন্দ জীব, ও গোপীনাথ ভগবান। যেমন সম্ভানে মাকে হৃঃথ দিরা থাকে, দেইরূপ জীব মাত্রেই শ্রীভগবানের শ্রীকান্দে প্রহার করিয়া থাকে। মাতা ইহাতে কথন কথন জুদ্ধ হন, কিন্তু ভগবানের ইহাতে ঠে হয় না, তিনি জীবগণের সমূলায় অত্যাচার সহ্য<sup>\*</sup>করিয়া থাকেন।

যথন নিশি হইল তথন গোপীনাথ বিনতেছেন, "গোবিন্দ বাদ কুধায় মরি, তোমার দয়া নাই। সারা দিন গেল, ভূমি জল বিন্দুটু জামাকে দিলে না ?" গোপীনাথ এইরপে গোবিন্দের সহিত কথা বা লেন। গোপীনাথে ও গোবিন্দে মাঝে মাঝে এইরপ কথাবার্তা চলিত্ যথন গোপীনাথের কথা শুনিতেন, তথন বিশ্বাস করিতেন যে গোপীন কথা কহিলেন। কিন্তু একটু পরে ভাবিতেন যে, তাঁহার ভ্রম হই থাকিবে।

গোপীনাথের কথায় গোবিন্দ একটু লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "আমা কি আর ক্ষমতা আছে যে তোমার সেবা করিব ? আমি চারি দি অন্ধকার দেখিতেছি, আমা দারা তোমার সেবা হইবে না।" গোবি শোকে এরপ অভিভূত যে, গোপীনাথ যে তাঁহার সহিত কাতর ভাবে কং বলিলেন, ইহাতেও তিনি কোমল হইলেন না।

গোপীনাথ ইহাতে ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "লোকের যদি একট ছেলে দৈবে মরে, তবে কি তাহার আর একটা ছেলেকে অ'হার ন দিয়া সেই সঙ্গে বধ করে? তোমার এক পুত্র দৈবে মরিয়<sup>ু</sup> তাহাঃ নিমিত্ত কোভ কর তাহাতে হঃথ নাই, আমাকে অন্তারে কেন্ বধ কর ?"

তথন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোষিন্দ! এক্নপ বিপদ যে কেবল তোমার একা হইল, তাহা নহে; লোকের <sup>®</sup>চিরকালই এক্নপ হইয়া থাকে ? ছঃখ সম্বরণ কর! তোমার পুত্রের ভালই হইয়াছে।"

গোবিন্দ কিছু ফাঁফরে পড়িলেন, কি উত্তর করিবেন ভাবিরা পাইতে-ছেন না। শেষে সমস্ত লজ্ঞা ভর তাগি করিরা বলিতেছেন, "ঠাকুর, সব বৃঞ্জিলাম। আমার পুত্রের উত্তম গতি হইরাছে তাহা ঠিক। কিন্তু আমাকে তুমি পুরশোক দিলে কেন? মাতৃহীন বালকটাকে হঠাৎ আমার তথন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তোমাকে একটী অতি গোপনীয় কথা বলি। যাহার ছই পুত্র, দে পিতার পুত্র আমি হইতে পারি না। তুমি ছিলে পিতা, আমি ছিলাম এক পুত্র, দে বেশ ছিল। কিন্তু যথন তোমার আর একটী পুত্র হইল, তথন আমি আর থাকিতে গারি না। আমি যদি যাইতাম তবে তুমি হয়ত তোমার ছই পুত্রই হারাইতে, —আমাকেও পাইতে না, আর তোমার পুত্রকেও পাইতে না। তোমার দে পুত্র যাওয়াতে এখন তুমি আমাকেও পাইবে, তাহাকেও পাইবে। গোবিন্দ! ছংখ সম্বরণ কর, যেমন তোমার এক পুত্র গিয়াছে, তেমনি, আমি তোমার পুত্র রহিয়াছি।"

গোবিন্দ একেবারে নিঞ্তর, আর কথা কাটাকাটী করিতে পারিলেন না। তথন হঠাৎ একটী উত্তর মনে আসিল। গোবিন্দ বলিতেছেন, "তুমি ত আমার সর্বাঙ্গস্থন্দর পূত্র, সকল প্রকার ভাল, তাহা বেশ জানি; কিন্তু তুমি কি পুত্রের সব কার্য্য করিবে? তুমি কি আমার প্রাদ্ধ করিবে?"

অমনি গোপীনাথ মধুর স্বরে বলিতেছেন, "তথাস্ত! গোবিন্দ, তুমি আমার পিতা। যদিও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য রাজসিক, তবু তুমি পিতা যথন আপন মুখে পুত্রের নিকট শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করিলে, তথন আমি শাস্ত্র মত তোমার শ্রাদ্ধ করিব, আমি প্রতিশ্রুত ইইলাম।"

তথা গোবিন্দ ব্লোদন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "বাপ! আমি অপরাধ করিয়াছি, ভুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পুত্র মরিয়া গিয়াছে উত্তম হইয়াছে, তোমার বালাই লইয়া গিয়াছে।" ইহাই বলিয়া স্থান করিয়া তথানি গোপীনাথের নিমিত্ত রন্ধন করিতে গেলেন।

ইংার কিছু কাল পরেই গোবিন্দ বোষ-ঠাকুর অন্তর্ধান করিলেন। দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি গোপীনাথের দেঁবরার উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন, ও আপনার প্রধান শিব্যের হস্তে গোপীনাথকে সমর্পণ করিলেন। ঐ অগ্রন্থীপে বোষ-ঠাকুরের সমাধি দেওয়া হইল।

ঁগোবিন্দ ঘোষের নিমিত্ত শোক করেন এমন কেহ তাঁহার নিকট ছিলেন না। শিষ্যগণ রোদন করিলেন, আর তাহার পুত্র রোদন করিলেন। কথিত আছে যে, শোবিন্দ ঘোষের অস্তর্ধানের সময় স্বয়ং গোপীনাথ, তিনি প্য চকু দিয়া বিন্দু বিৰু জল পড়িতে লাগিল। পিতৃ-বিরোগে রোদন করা কর্তবা, গোপীনাথ এ কর্ত্তব্যক্ষের ত্রাট কেন করিবেন ?

গোপীনাথ নূতন দেবাইতকে নিশি যোগে বলিতেছেন, "গোবিল ঘোষ আমার পিতা। আমি এক মাস অশোচগ্রহণ ও হবিষারে করিব।" তুমি আমাকে কল্য লান করাইয়া সময়োচিত বদন পরাইব।। তথন দেবাইত এই অলোকিক ব্যাপারে কিছুকাল স্তম্ভিত থাকি । পরে সাহসী হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সত্য কি তুমি আমার কথা কহিতেছ? যদি সত্য তুমি কথা কহিলেছ? বদি সত্য তুমি কথা কহিলা থাক, তবে তোমাকে বামি কিরূপে কাচা প্রাইব ? লোকে আমাকে কি বলিবে ? ঠাকুর, এ লীলা সম্বরণ করুন।"

তাহাতে গোপীনাথ বদিলেন, "আমি আমার পিতার নিকট প্রতি-প্রত আছি যে, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিব। মাসাত্তে আমি শাস্ত্র সত সর্ব্ধ সমক্ষে সমূদার কার্য্য করিব, ও নিজহত্তে পিঙ্গান করিব। তুমি আমার আজ্ঞান্নসারে সমূদার কার্য্য কর, তোমার কেইন শক্ষা নাই।"

সেবাইত প্রাতে এই কথা সকলের নিকট বলি । সকলে ভগ-বানের করুণায় গদ গদ হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার স আবার কথা কি? তিনি যাহা বলিয়াছেন ফ্রাছাই কর। ক।

তথন এই কথা সর্ব্ধ দেশে প্রচার হইল। মধুমাে ক্রম্ব একাদশী তিথিতে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ হইল। বহুতর লোকের সমাাম হইল। তথন কাচা গলাগ দিয়া গোপীনাথকে শ্রাদ্ধানে আনা হুইল।

যথন সভার মধ্যে কাচ গলায় দিয়া গোপীনাধকে আনা হইল, তথন
সভান্থ সকলে ভাবে নিময় হইলেন। কেহ উটচঃশ্বরে রোদন, কেহ ধ্লায়
গভাগড়ি, কেহ আনন্দে নৃত্য, কেহ ভাবে মুর্ভিত হইলেন। ভগবানের
কারণাে সকলে উনাান হইলেন। কেহ গোপীনাথকে ধন্ত করিতে
লাগিলেন, কেহ বা ঘোষ-ঠাকুরকে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিলেন। বালক
বৃদ্ধ, পুরুষ নারী সকলেই বলিতে লাগিলেন, যেমন ভক্ত তেমনই
ঠাকুর, যেমন দাস তেমনি প্রভু, যেমন পিতা তেমনি পুক্ত।

কণিত আছে যে, সর্ক সমক্ষে গোপীনাথ নিজ হস্তে গোবিন্দ ঘোষের পিও দিয়াছিলেন। জ্রীভগবানের এই অপরূপ লীলা অদ্যাবধি অগ্রদ্বীপে বংসর বংসর হইভেছে। আর এখনও একান্ত ভক্তগণ এই অলোকিক কার্যা দর্শন করিয়া থাকেন। যদি গোবিন্দ ঘোষের ঔরস পুত্র বাঁচিয়া ধাকিতেন, তবে বড় না হয় বিংশতি বংসর পিতৃদেবের প্রাদ্ধ করিতেন।
\*কিন্তু গোপীনাথ এই চারি শত বংসর গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের প্রাদ্ধ করিলেন।
এইরূপ পিতৃভক্ত পুত্র কেবল গোপীনাথই হইতে পারেন।

শ্রীগোরাক্স -বলিয়াছিলেন, "হে গোবিন্দ! তোমা ছারা শ্রীভগবানের ভক্ত-বাংসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইবে। এরপ সোভাগ্য তুমি পরি-ভাগ করিও না।" হায়! একথা কাহাকে বলিব ? শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দ ঘোষের এই চারি শত বংসর শ্রাদ্ধ করিভেছেন! জয়দেব "দেহি পদ পয়ব" পর্যান্ত লিখিয়া লেখনী রাখিলেন। তিনি ভাবিলেন, তিনি কিরপে লিখিবেন বে, ভগবান রাধার পায় ধরিলেন। ভগবান স্বয়ং আদিয়া সেই শ্লোক পূরণ করিলেন। কিন্ত ভগবান গৌবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার নিমিন্ত গলায় কাচা পরিলেন! জীবগণ কি নির্কোধ! কি মৃচ্মতি! এরূপ প্রভুকে ভুলিয়া থাকে।

প্রভু গঙ্গার ধারে ধারে র্নাবনে চলিলেন। প্রভুর নিত্য সঙ্গী অসংখ্য লোক। প্রভুকে দর্শন করিতে সহস্রেক লোক আসিতেছে, ইহাতে দিবানিশি তাঁহার চতুংপার্থে কোলাহল হইতেছে। চতুর্দিকে কেবল নৃত্য গীত ও হরি হরি ধ্বনি। কিন্তু প্রভুর ইহাতে রসভঙ্গ নাই, বেহেতু তিনি আপনার মনের আনন্দে বিহ্বল। সকলের ইচ্ছা প্রভুকে দর্শন করিবে, প্রভুর নিক্টে যাইবে, প্রভুর সঙ্গে কথা কহিবে। প্রভুব অপার মহিমা; বনিও লক্ষ লোকে তাঁহার দর্শন ও সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছে, তবু কাহারও মনের বাঞ্ছা অপূর্ণ রহিতেছে না। প্রইরপ্রেলি গহা কলরব ও হরিষ্ঠিনির সহিত মহাপ্রভু গোড় নগরের নিক্ট উপস্থিত হইলেন।

সেখানে বাঙ্গালার মুসলমান রাজার বাসস্থান। রাজা বহু লোকের কলরব শুনিয়া সহজে ভর পাইলেন। যাহাদের যত বড় সম্পত্তি তাহাদের তত অধিক ভয়। তিনি ভাবিলেন, বৃঝি কোন বিপক্ষ লোক তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। রাজারা ভাবেন যে, তাঁহারা বড় ভায়াবান ও তাঁহাদের রাজ্যভোগের নিমিত্ত সকলে তাঁহাদিগকে হিংসা করে। কিন্তু এখানকার কয়াট রাজা পরকালে রাজা হইয়াছেন ? লোকের কলরব শুনিয়া গৌড়ের রাজা ভয় পাইলেন। তখন সম্পন্ধ চিত্তে তাঁহার মন্ত্রী কেশব ছত্তিকে ডাকাইলেন। এখানে বলা উচিত্ত যে, রাজা হোদেন সা যদিও মুনলমান, কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্য সমুল্য হিন্দুমন্ত্রিগণই নির্কাহ করিতেন। কেশব

ছব্রি বশিলেন যে, ব্যাপার কিছু গুরুতর নহে, একজন সন্নাসী জনকন্ত্রক
চেলা লইরা বৃদ্ধাবন যাইতেছেন, তাহাতে এই কলরব হইতেছে। কেশবছব্রির মনের ভাব এই যে, যদি মুসলমান রাজা জানিতে পানু যে, প্রভুর সঙ্গে
লক্ষ লোক, তাহা হইলে হয়ত তিনি প্রভুর উপর বল প্রয়োগ করিবেন।
কেশব ছব্রি যদিচ এইরূপ করিয়া, ব্যাপার কিছু গুরুতর নয় বলিয়া, রাজাকে
সাম্বনা করিলেন, কিন্তু রাজা উহা সম্পূর্ণকাপ বিশাস করিলেন না। সেই
নিমিত্ত তিনি দবির থাস ও সাকর মলিক উপাবিধারী আর ছই জন হিন্
মন্ধীকে ভাকাইলেন।

এই ছুই জন দাজিণাতোর কোন রাজবংশীয় আহ্মণ, দেণ হইতে বিতাতিত হইয়া বাঙ্গালা দৈশে বাস করিয়াছেন। ইহারা ছই ভাই. বৃদ্ধি ও বিদ্যা বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছেন। মুসলমান রাজার অধীনৈ কাজ করেন, স্কুতরাং হিদুদের পক্ষে যাহা মহা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম এরপ কাজও তাঁহাদের অনেক করিতে হয়। মুসলমানেরা যে মন্দির ভগ্ন করিতেছে, গো বধ করিতেছে, দেশ উজাড় করিতেছে, এ সমস্ত কার্য্য ইহারা ছই লাতা নিজ হাতে না করুন, ইহাতে তাঁহারা সহায়তা করিতেছেন। ইহারা \*বাখন্টিতে ঠিক মুদলমান, কার্য্যেও অনেকটা মুদলমানের মত, অণ্চ অস্তুরে ঘোর হিন্দ: নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে পালন করেন। পণ্ডিত সাধু বৈক্ষবগণে তাঁহাদের বাড়ী অহোবহ পুণ থাকে। বাং কানাই নাটশালা গ্রামে। এই কানাই নাটশালা প্রভু পুতর্ব দেখি এইন। যথন গমা হইতে প্রভু প্রভাবের্তন করেন, তথন ত্রীক্লঞ্চ, নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে, আগমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনচ্ছলে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন \*। এই কানাই নাটশালা গ্রামে সমগ্র ক্লঞ্জীলার মূর্তি সংস্থাপিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। দেশ বিদেশ হইতে উহা দর্শন করিতে লোক আদিত। এই সকল কীর্ত্তিও সেই ছুই ভ্রাতার, বাঁহারা উপরে দ্বির্থাস ও সাকর মল্লিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

<sup>°</sup> প্রত্ন আকৃষ্ণ, তবে জিনি আপনার হৃদরে আপনি প্রবেশ করিলেন, ইহার ছাংপার কিং প্রত্নর হুই ভাব,—ভক্তভাব ও ভগবৎ ভাগ। অর্থাৎ ভক্তের জীবন কিছপ করের উচিত জিনি ভাহাই দেবাইতে অবজীর্গ ইইরাছেন। তাই, ভক্ত যথন উত্তেজ্ঞারা প্রার্থ বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব হৃদরে প্রবেশ করেন, প্রত্নু এই লীবার বারা ভাহাই দেবাইয়াছিলেন।

দবির বাদ ও সাকর মনিক রাজার সমুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা এই পদ্যানীর কথা আবার তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। এই হই ব্রাশ্ধণ আতা বৃদিও প্রভুকে কথন দর্শন করেন নাই, তবুও তিনি বে শ্রীভগবান তাহা তাঁহাদের মনে এক প্রকার বিশাস হইয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা শত মুখে প্রভুর গুণাকুর দ করিলেন। তাঁহারা প্রভুর পরিচন্ন দিয়া বলিলেন বে, বোবহর স্বরং শ্রীভগবান জগতে অবভীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসিরূপে জগতে বিচরণ করিতেহেন। আরও বলিলেন, "মহারাজ, তুমি বাঁহার রুপার অধীধর হইনরাছ, তিনি এখন তোমার দাবে আসিয়া উপস্থিত হইরাছেন।"

রাজা যদিচ এই রূপ ভাল কথা বলিলেন, তবু তুই ভাই ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে আর্যন্ত হই লন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, প্রভুকে এই স্বেচ্ছাচারি-মুসলমান রাজার নিকট পাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাহার পরে তাঁহারা প্রভুকে দর্শন না করিয়া -দূর হইতে তাঁহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। এখন তিনি নিকটে আসিয়াছেন ও তাঁহার দর্শন স্থলভ হইয়াছে। এরপ সোভাগ্য তাঁহারা কেন ছাড়িবেন ? স্থভরাং নিশীথ সময়ে, তাঁহারা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, অতি গোপনে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, যদিও গভার রক্তনী হইয়াছে, তবুও কেহ ঘুমান নাই। সকলেই প্রেমের হিয়োলে আনন্দ-কোলাহল করিতেছেন। অনেক কঠে কোন কোন পার্যদের ও পরে শ্রীনিত্যনন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন। তথন তাঁহাদের কাছে, অতি দীনভাবে, প্রভুর দর্শন ভিক্ষা করিলেন। অথকা ইহাদের পরিচর পাইবা মাত্র ভক্তগণ ভটন্থ হইলেন। এই তুই ভাই নদীয়া পণ্ডিত-গণের প্রতিপালক বিলয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্বণ পণ্ডিত ছন্তলেক মাত্রই জানেন।

বিশেষতঃ তাঁহারা প্রভূত ধনবান ও ক্ষমতাবান্ বলিয়া আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত। স্করাং শ্রীনিত্যানন্দ এই ছই ভাইকে অতি বত্বে প্রভুব-নিকট লইয়া চলিলেন। প্রভূ ক্ষ-প্রেমরসে নিময়া। শ্রীনিত্যানন্দ চেষ্টা করিয়া তাঁহার আবিষ্ট চিত্ত ভঙ্গ করিয়া, ছই ভাইয়ের আগমন গোচর করিলেন। প্রভূও তাঁহাদের প্রতি শুভল্টি করিলেন। তথন ছই ভাই ছই হস্তে ছই গুদ্ধ তুণ ও মুখে আর এক গুচ্ছ তুণ ধারণ করিয়া, গলার বদন দিয়া প্রভূর চরণে পড়িলেন; আর বলিলেন, "প্রভূ, পতিত ও কাঙ্গাল উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভূমি ধরাধামে শুভাগমন করিয়াছ, অতএব আমাদের ভার দয়ার পাত্র ভূমি আর পাইবে না। ভূমি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ। কিন্তু তাহারা নির্দ্ধোধ, অজ্ঞানে পাপ করিয়াছে। আমাদের মত পাপ সমস্তই জ্ঞানর ত, আমাদের ভায় অধ্যমর তোমার ক্রপা বিনা আর গতি নাই।"

এ কথা পূর্নে বারংবার বলিয়াছি যে, যে ব্যক্তি বলবান্ তাহারই অন্তরে অভিমানের স্কৃষ্ট হয় এবং যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বলবান্ সে তাহা ত্যাগ না করিলে ভক্তি পায় না, কি পাইলেও উহা তাহার হৃদয়ে পরিশ্ ট হয় না । এই দুই ভাই গৌড়দেশের হভাকতী বিধাতা পুরুষ, স্তরাং দীনতাই ইহাদের উষধ। ইহারা দৈন্তের অবতার হইয় প্রভুর চরণে পড়িলেন। ফলকথা, তাহারা কৃষ্ণপ্রেম পাইবার পায়, অগ্চ নরকে আছেন। তাহারা যে প্রম পাইবার পায় বে জান তাহাদের আছে, আবার এ জ্ঞানও আছে যে, উলবৎ কর্ভক এরূপ ভাগা পাইয়াও উহারা বিষ্ঠার ক্রিমি-হইয়া রহিয়াছেন। স্ক্তরাং তাহাদের সেই অন্তর্গাপ তথন জলস্ত অগ্লির হায় তাহাদিগকে দয় করিত্তে । তাহারা প্রভুকে যাহা বলিলেন, প্রকৃতই মনে মনে তাহাদের ঐরপ বিশ্বাস ছিল—অর্থাৎ তাহারা জগতের মধ্যে স্ক্রাপেক্ষা ভূজাগা।

এই ছই ভাই তথন এক প্রকার বাঙ্গালা দেশের অধিপতি। তাঁহাদের ঐবর্যার শীমা ছিল না, অর্থাৎ তাঁহারা, স্বন্ধ বাদশাহ ব্যতীত আর সকলের উপব কর্তা। তাঁহাদের এইরূপ নিদপট দীনতা দেখিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। প্রভু দ্বার্গ চিত্ত হইরা বলিলেন, "তোমরা উঠ, দৈশু সম্বর্গ কর। তোমাদের দৈভে আমাকে হারংবার বে দৈশু পত্র লিখিবাছ তাহা ছারা তোমাদের মন আমি বেশ জানিয়াছি। তোমাদের কথা তাবিয়া আমি একটা লোক করিয়াছিলাম।" ইহাই বলিয়া প্রাপ্ত

# শোকটা বলিলেন। শ্রীমুখের প্লোক এই যথা: পরবাসনিনী নারী ব্যাগ্রাপি গৃহকর্মান্ত। তদেবাস্থানয়তান্ত ন বসক্ষরসায়নং ॥

প্রভাৱ শ্লোকের তাৎপর্যা এই যে,—"বাঁহাদের অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা সেইরপ বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও শ্রীক্ষা-রম আস্বাদন করিয়া থাকে।" লোকে বলে যে, পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্মের মধ্যে পরকীয়া রম কেন ? ইহার অর্থ এই যে, প্রেমান্ধ কুলটার অবস্থা ও ক্ষা-প্রেমে অভিভূত জীবের অবস্থা একই প্রকার। ক্ষা-প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা পরকীয়া রম ব্যতীত অক্ত উপমার দারা জীবকে বুঝাইবার যো নাই। নিজে পবিত্র হইলে এ সমুদার অপবিত্র বোধ হয় না। প্রীরামানন্দ রায় দেবদাসীগণ লইয়া তাঁহার নাটকাভিনয় করিতেন, করিয়া স্বয়ং প্রভূকে দেবাইতেন। কিন্তু বাঁহারা উহা দেখিতেন, অভিনেত্রী বেণ্ডা বলিয়া তাঁহাদের রমাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে এ সমুদার বিধি পবিত্র লোকের জন্ম।

সে যাহা হউক, প্রভূ বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার প্রিয়, এমন কি এই গোড় সানিধ্যে আসিবার আমার যে কি প্রয়োজন তাহা কেহ জানে না। সে কেবল তোমানের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, ক্ষণ্ণ তোমানিগকে অচিবাৎ রূপা করিবেন। অদ্য হইতে তোমারা ছই ভাই সনাতন ও রূপ নামে খ্যাত হইবে।

যথন প্রভূ প্রকাশ হইলেন, তথন তাঁহার কথা জগতে সকলে শুনিলেন,

—কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ করিলেন না। কিন্তু রূপ সনাতন তাহা বিশ্বাস
করিলেন, করিয়া প্রভূকে দৈল্ল পত্র লিখিলেন অর্থাৎ পত্রে আপনাদিগের
উদ্ধার ভিক্ষা করিলেন। অবশ্র প্রভূ উত্তর দিলেন না। রূপ সনাতন
আবার লিখিলেন। প্রভূ তবু উত্তর দিলেন না। এখন তিনি স্বরং তাঁহাদিগকে
লইতে তাঁহাদের নিকট আসিয়াছেন। কেন না, এ হুই ভাই ছারা তিনি
ভীব উদ্ধার কবিবেন।

প্রভ্র ছই চারিটা কথায় ছই ভাই চিরদিনের নিমিন্ত প্রীপ্রভ্র দাস হইলেন।
এরপ অচিন্তা শক্তি জীবে সন্তবে না। এই ছই ভাই মহা বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী;
যুদ্ধপ্রিয় ও ক্ষেচ্ছোচারী মুসলমান রাজার ক্ষধীনে দাস্তবৃত্তি ও নানাবিধ কুকর্ম করিয়া মহা এম্বর্জাশালী হইরাছেন। তাঁহারা প্রস্তুকে দর্শন ও প্রথাম করিদেন, আর সমনি তাঁহাদের পুনর্জন হইল। বে ঐমর্য্যের নিমিত্ত জীব মাত্রৈ কি না করে,
যাহার নিমিত্ত তাঁহারা ছই ভাই নানাবিধ কুকর্ম করিয়াছেন, এখন প্রভূদেশনে •
দেই সমূর্য় এইয়া মলের ফ্রায় একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ক্রুনে
ক্রেমে এই ছই ভাই কিরুপ শক্তিসম্পন্ন হইলেন তাহা পরে বলিব। যাইবার
সময় ক্রেফ সমাতন প্রভূকে এই কথা বলিলেন, "প্রভূ, এত লোক
লইলা কুলাবনে গমন করিলে হুথ পাইবেন না।" আর নিত্যানন্দ
প্রভূকে গোপনে বলিলেন, "যদিও প্রভূ স্বয়ং ভগবান, সকলের কর্ত্রী,
কিন্তু আমরা ক্রুল্ন জীব, আমানের ভয় ায় না। প্রভূকে এ স্বেজ্লাচারী
রাজার নিকটে থাকিতে বেওয়া ভাল নয়। তাঁহাকে এখান হইতে অক্ত্রত্র
লায়া যাওয়া কর্ত্রা।"

প্রভাবে প্রভূ আগনি বলিলেন, "কলা নিশিবোগে সনাতনের মুখে প্রীক্ষণ আনাকে ভালরপ শিকা দিয়া গিয়াছেন। প্রীকুলাবনে যদি যাই তবে একা যাইব। কিন্তু আমি বেন বাজী পাতাইয়া লক্ষ লোক সঙ্গে লইয়া চলিতেছি! প্রীবুলাবন অতি গুপ্ত ও পবিত্র স্থান। সেথানে কলরব শোভা পায় না। যাইবা আমার সঙ্গে চলিতেছিন, আমি ইটাদের নিবারণ করিতে পারি না। অত এব আমি এই উদ্যোগে বুলাবনে আনে যাইব না। এখন হইতে প্রত্যাবহন করিয়াঁনীল চলে যাইব। আর সেথান হইতে বুলাবন ঘাইব।" ইংইি বলিয়া প্রস্পৃধ্বিকিকে অর্থাৎ দেশাভিমুখে ফিরিলেন।

ভব হৃতি বলেন, মহাজনের মন বৃদিও শিরীষ কুস্ক্ষের ভার কোমশ ুক্তি কি প্রথা প্রয়োজন মত উহা বজের ভার কঠিন হয়। তাহার প্রমাণ এই দেখা। কোথা নীলাচল, আর কোথা গৌড়া যে বুলাবনের নামে প্রভু আনন্দে মূর্চ্চিত হয়েন, সেই বুলাবনে যাইবার জন্ত, ছই মান হাটিয়া বন জঙ্গল অভিক্রম করিয়া, প্রায় আর্দ্ধ পথ আসিয়াছেন। একটা কথা, যাহা তোমার আমার কাছে সামান্ত, প্রভু তাহা ছালা চালিত হইরা, এ সমূদ্র পরিশ্রম ও কটের কল ত্যাগ করিলেন। প্রভু যে পথে আসিয়াছেন সেই পথে কিরিয়া চলিলেন।

প্রত্তি হ'ন তাগি করিয়া আদিবার সময় গঙ্গার পরপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উঠিঃ থবে "নবোত্তম দাস" বলিয়া করেক বার ডাক দিলেন, দিয়া গ্যান করিতে লাগিলেন।

যদি প্রভূ স্থ্ "নরোত্তম" বলিয়া উক্তি করিতেন, তবে ভক্তগণ ভাবিতে পারিতেন বে, প্রভূ শীর্কাকে ডাকিতেছেন, কারণ তাঁহার এক নাম "নরোন্তম"। কিন্তু "নরোন্তম দাস" শুনিয়া কেহ কিছু ঠাছরিতে পারিলেন না।

• তাহার বহু বংসর পরে, সেই স্থানে যথন জ্রীনরোন্তম দাস ঠাকুর মহাশয় উদয়

হইলেন, তথনই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সর্কাশক্তিমান প্রভু, নরোন্তম দাস
বলিয়া ডাকিয়া. তাঁহাকেই আকর্ষণ ক্রিয়াছিলেন।

প্রভু পথে ভক্তগণকে, যাহার যেখানে বাড়ী, সেখানে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরপে শ্রীথণ্ডের পরে অগ্রদ্বীপে আইলেন। দেখান হইতে ন্দীরার না যাইরা জতপদে একেবারে শান্তিপরে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণ, প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ, পথ হইতে ই নবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। খ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ শুনিলেন যে, প্রভু শান্তিপুরে ঘাইতেছেন ও দেখানে শ্রীমাতার নিমিত্ত কিত্র দিন থাকিবেন। প্রভ যে গ্রোড হুইতেই দেশে প্রত্যাগমন করিবেন, একথা কেই কেই কোন এক প্রকারে পর্কে জানি-তেন। সে বড রহপ্রের কথা। বুন্দাবনে প্রভু হাঁটিয়া ষাইতেছেন, এই নিমিত্ত পরন শক্তিসম্পান নৃসিংহানন্দ ব্রন্ধচারী, প্রভুর গমন স্থলভের নিমিত্ত, মনে মনে একটা জাঙ্গাল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এই মানসিক পথের হুই ধারে স্থানি কুস্ম-শোভিত বুক্ষ সমুদায় রোপণ করিলেন, তাহার উপর 🐠 কিল ও ময়ুর বস।ইলেন। এইরূপে মনে মনে প্রভুকে প্রত্যন্থ লইরা রীইতেছেন। প্রতুর প্রত্যেক এীপদের নিমে একটী প্রফুল রাখিতেছেন, दान भरन बार्था ना नार्थ। बनाहाती এই तरभ প্রভুকে मঙ্গে मङ्ग नहारा ৰাইতেছেন। কানাই - নাটশালা পৰ্যান্ত লইয়া গেলেন। কিন্তু আর এই জীঙ্গাল বান্ধিতে পারেন না। বহুকটেও জাঙ্গ লান্ধিতে না পারিয়া বৃঞ্জিন যে, প্রভু আর অগ্রবর্ত্তী হইবেন না। তথন তিনি একথা প্রকাশ করিলেন. করিয়া বলিলেন যে, প্রভু এবার রুদাবন ঘাইবেন না। কানাই নাটশালা হইতে ফিরিবেন।

উপরে প্রশ্নচারীর যে রঙ্গ বলিলাম, ইহাকে বলে মানসিক সেবা, ইহা দারা শ্রীকৃঞ্চকে অতিশীল লাভ করা বায়, এইরূপ করিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গ করাই প্রকৃত ভন্তন।

শতীমাতার নিকট বিদার লইয়া প্রভু রুদাবন গমন করিয়াছেন। পুত্রকে বিদার দিয়া শতী সাধারণের চক্ষে বড় ছঃথে দিন কাটাইতেন। কিন্তু প্রভুর কুপার তাঁহার অন্তরে কোন হঃথ ছিল না। যেহেডু প্রভু যেই তাঁহার নিকট বিদার দাইতেন, অমনি তিনি ক্লম-বিরহে বিহংল হইরা

শংসারের সব কথা ভুলিয়া যাইতেন। শচীর মনের ভাব যে, তিনি যশোদা। মনের ভাবত বটেই, প্রকৃতও তিনি তাহাই। আর তাঁহার যে পুত্র কৃষ্ণ, তিনি ° মণুরায় গিয়াছেন। যে কোন ভাবেই হউক, কৃষ্ণ সম্বন্ধ থাকিলেই, তাহা আনন্দ্রময়। বিরহ বড় ছ:খের বস্তু, কিন্তু ক্লফবিরহ বড় স্থথের সামগ্রী। স্কুতরাং যদিও শচীর ভাব দেখিয়া লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হইত. কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তিনি আনন্দে বিহবল থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে কোন त्नाक जामिन। भंठी जाविरनन, ट्रेनि विरम्भी, अवश्र मथुतात मःवान রাণেন। শচী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি কি মথুরা হইতে আদিতেছ, আমার ক্ষেত্র সংবাদ বলিতে পার ?" এ কথা শুনিয়া, কেবল তাহার কেন, যে কেহ ভানল সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কথন বা শচী, যশোদা যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া ক্লফকে বাঁধিতে চলিলেন; কথন বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এ সমুদায় আর কিছুই নয়, কেবল এক্লিঞ্চ শচীর সহিত এইরূপে থেলা করিতেন। তুমি আমি যাহাই ভাবি না কেন, ভাগ্যবতী শচী শ্রীভগবৎ সংসর্গে অতি আনন্দে দিন কাটাইতেন। ঞীনিফাগ্রিখার অবস্থাও ঠিক শচীর ক্রায়।

শচী গুনিলেন, নিমাই শান্তিপুরে যাইতেছেন, আর সেথানে তাঁহার নিমিত কিছু দিন অপেক্ষা করিবেন। অমনি শচীর আবার ভগতের কথা মনে পড়িল, আর তিনি "নিমাই" "নিমাই" 'বলিয়া কান্দি, উঠি-লেন। গঙ্গানাস, মুরারি এবং অক্সান্থ নদীয়ার ভক্তগণ শচী মাতাকে লইয়া শান্তিপুরে চলিলেন। এ নিকে প্রভু সাক্ষোপান্ধ সহিত হঠাং জীজহৈত প্রভুৱ মন্দিরে উদয় হইলেন। হঠাং প্রভুব উদয় দেখিয়া অহৈত আনন্দে হস্কার করিতে লাগিলেন। এদিক হইতে শচী দোলায় চড়িয়া শান্তিপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচী দোলা হইতে বাহির হইলে প্রভু অমনি দণ্ডবং হইয়া পড়িলেন।

তাহার পর প্রভৃ উঠিয়া তাঁহাকে শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "তুমি যশোদা, তুমি দেবকী, তুমি জীবের বন্ধু, তুমি ক্লপাময়ী ক্লেহময়ী, আমার এ দেহ তোমার, তুমি এক তিলে আমাকে যে সেবা করিয়াছ, বহু যুগে আমি তাহা শোধ দিতে পারিব না।" প্রাকু জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, স্থাতি করিতেছেন, আর রোদন

করিতেছেন। শটী হা করিয়া পুত্রমুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী •পূর্বে একবার যাহা বলিয়াছিলেন, আবার সেই কথা বলিলেন। বলিলেন. "নিমাই, তুমি আমাকে প্রণাম কর, তাহাতে আমার ভয় করে।" প্রভু বলিলেন, "মা, আমি রুক্তভক্তির কাঙ্গাল। যদি আমার কিছু রুক্তভক্তি হইয়া থাকে সে কেবল তোমা হইতে, ইহা আমি সভা সভা বলিতেছি।" শচী অভারতের গমন করিলেন, আর অমনি রন্ধনের ভার লইলেন। রন্ধন হইল, নিতাই ও গৌর চই জনে ভোজনে বসিলেন। প্রভু কি কি ভালবাদেন, শচী তাহা জানেন, তাই দেই সমুদায় সামগ্রী সংগ্রহ করা হই-য়াছে। সে সমুদায় সামগ্রীও যে বড় ফুপ্রাপ্য ও মূলাবান, তাহা নহে। প্রভুর শাকে বড রুচি, ভাই শচী বিংশতি প্রকারের শাক রন্ধন করিয়াছেন। খ্রীরন্দাবন দাস প্রভুকে বড় ভালবাসেন, আর প্রভু যাহাকে বা যে দ্রব্য ভালবাসেন, তিনিও তাহাকে ও সেই দ্রব্যকে ভক্তি করেন এবং ভালবাসেন। প্রভু শাক ভালবাসেন, তাই ঠাকুর বুন্দাবন দাস আর শাককে শাক বলেন না, শাককে বলেন "শ্রীশাক।" প্রভ্রম ভোজনে বদিলেন, ভক্তগণ তাঁহা-দিগকে থিরিয়া বসিলেন, শচী একটু আড়ালে বসিয়া ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভুর আনন্দের দীমা নাই, কাজেই নানাবিধ রহস্ত কথা বলিতে লাগিলেন। সন্মুথে নানাবিধ শাক দেখিয়া "শ্রীশাক"গণের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমি শাকের পক্ষপাতী বলিয়া তোমরা আমাকে অন্তরে অন্তরে বিভ্রূপ কর, কিন্তু শাকের কি মহিমা তাহা শ্রবণ কর। धरे य ट्रांक्श माक, रेनि तन्दतका करतन, आत পরোকে क्रक्छिन मान করেন।" এ কথা শুনিয়া সকলে হাস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না, গম্ভীর ও নিরপেক্ষ ভাবে অক্সান্ত শ্রীশাকের গুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "বাস্ত শাক ভোজনে রাধারাণীর কুপা হয়।" হায়! যদি বাস্ত শাক ভোজনে রাধা-ক্লফের কুপা হইত, তবে হবেলা এই শাক খাইতাম। দে যাহা হউক, এইরূপ হাস্তকৌতুকে ভোজন দুমাপ্ত হইল। তথন সকলে সেবার পাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিলেন।

প্রভূর যদিও সত্তর বাইতে মন, কিন্তু মাধবেক্সনির্যাণ তিথি সন্মুধে।
নাধবেক্স, অধ্বৈত প্রভূর গুরু। তাই আচার্য্য তাঁহার বিরহ-মহোৎসব
উপলক্ষে সর্কার নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রভূ সেই মহোৎসবের অন্তরাধে আর করেক দিবস শান্তিপুরে রহিলেন। এই অবকাশে প্রভূ

が かん 大田 上 日 かっとう

গোরীনাদের স্থানে শান্তিপুরের ওপারে কালনায় গমন করিলেন। তথন শীতকাল প্রায় গিয়াছে, ভক্তগণ সকলে রবির তাপে কণ্ট পাইতেচেন।, প্রভ তথন কালনায় এই অন্তত কথা বলিয়াছিলেন, "বড় গ্রীম হইতেছে. একবার নাম-কীর্ত্তন কর, শরীর জুড়াইয়া যাউক +" তাই এই গীতের স্ষষ্ট হইল, "হরি বল জুড়াক হিয়া রে।" বড় গ্রীম হইতেছে, হরিনাম কর শরীর শীতল হইবে, এই কথা বলিবার অধিকারী একমাত্র কেবল আমার প্রভার গোট্টালালের ওথানে মহামহোৎদব হইল। গৌরীদাস নিতাই গৌরের চরণে পডিয়া বর মাগিলেন যে, তাঁহারা ছই জনে তাঁহার বাড়ীতে থাকুন। যেহেতু তাঁহারা না থাকিলে তিনি প্রাণে মরিবেন। প্রাভু বলিলেন, তথাস্ত। তাই ছুই ভাই ঠাকুরঘরে রহিলেন। পাছে প্রভু পলায়ন করেন, এই ভয়ে গৌরীদাস ঠাকুরঘরে শিকল দিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে, গৌর-নিতাই তুই ভাই বাহিরে দাঁডাইয়া। তথন তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া দেখেন যে, যে জীবস্ত ঠাকুর ঘরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তথন গৌরীদাস বলিলেন, "ও হইল না, যাহারা ঘরে আছেন, তাঁহারা যাউন, তোমরা আইস।" ইছাই বলিয়া বাহিরের সেই জীবস্ত ঠাকুরদয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইহাতে বাহিরের ছুই ভাই ঘরে আসিয়া বিগ্রহ হইলেন, আর পুর্বের যাঁহারা বিগ্রহ-রূপে ছিলেন, তাঁহারা জীবন্ত হইয়া বাহিরে চলিলেন। এইরূপ বার বার হইতে লাগিল, কাজেই নিরুপায় হইয়া গৌরীদাস যা পাইলেন গাহাই রাখিলেন,—ভালই পাইলেন। জনশ্তিতে যেরপ ুকাহিনী শুনা যায়, তদ্রপ বলিলাম। কিন্তু পদক্ষতকতে এই সম্বন্ধে দীন রঞ্চাস বা গ্রামানন বচিত এই তিনটা পদ আছে :--

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,

নিত্যানন্দ বলৈ হরি হরি।

কান্দি গৌরীদাস বোলে, পড়ি প্রাভুর পদতলে,

কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥

আমার বচন রাখ, অধিকা নগরে থাক,

এই নিবেদন তুরা পার!

মদি ছাড়ি থালে তুমি, নিশ্চম মরিব আমি,

রহিব সে নির্বিষা কার॥

তোমরা যে ছটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঞি, তবে সভার হয়ে পরিত্রাণ। পুন নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি, . তবে জানি পতিত-পাবন॥ প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমত আশ. প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ। তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি. সত্য মোর এই বাক্য রাথ॥ এত ওনি গোরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস. ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে। পুন সেই ছুই ভাই. প্রবোধ করয়ে তায়. তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে॥ চৈতন্ত চরণে আশ, करङ नीन क्रुश्नाम. তুই ভাই রহিল তথায়। ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা ছই জনে, ভকত-বংসল তেঞি গায়॥

(২) কহে গোৰ ধীৰে ধীৰে, আকল দেখিয়া তারে, আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি। নিশ্চর জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি. রহিলাম এই ছই ভাই॥ এতেক প্রবোধ দিয়া, इरे मुर्छि मुर्छि टेलग्रा, আইলা পণ্ডিত বিদ্যমান॥ চারি জনে দাড়াইল, পণ্ডিত বিশ্বয় ভেল, ভাবে অঞ বহুয়ে বয়ান।। পুন প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে. সেই ছুই রাথ নিজ ঘরে। তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঞি খাব মাগি, সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥

তনিরা পশুতরাজ, করিলা রন্ধন কাজ,

চারিজনে ভোজন করিলা।

পুষ্প মাল্য বন্ধ দিয়া, তামুলাদি সমর্পিয়া,

मर्ख आत्म हन्मन त्विभिवा॥ •

নানা মতে পরতীত, করাইয়া ফিরাইল চিত,

দোঁহারে রাখিয়া নিজ ঘরে।

পণ্ডিতের প্রেম লাগি, তুই ভাই খায় মাগি,

(मैरिक (शन) मीनोहन श्रुद्ध ॥

পণ্ডিত করয়ে সেবা, যথন যে ইচছা ্যবা,

সেই মত করয়ে বিলাস।

হেন প্রভূ গৌরীদাস, তাঁর পদ করি আশ,

কহে দীনহীন ক্লঞ্চাস।।

(0)

শীবুন্দাবন নাম,

রত্ন চিন্তামণি ধাস,

তাহে রুষ্ণ বলরাম পাশ।

অম্বিকা নগরে যার বাস।।

নিতাই চৈত্য যার, সেবা কৈলা অঙ্গীকার,

চারি মুর্ত্তে ভৌজন **ক**রিবা । বশ কৈল রাম কান্তু, পুরুবে সুবল খেন,

পরতেক এখন রহিলা॥

নিতাই চৈত্ত বিনে,

আর কিছ নাহি জানে.

কে কহিবে প্রেমের বড়াই।

দাক্ষাতে রাথিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে,

নিতাই চৈতন্ত হুই ভাই।।

প্রেমে লক্ষ্যক্ষ্যার. পুলকিত হুচ্ন্বার.

ক্ষেণেকে রোদন কেণে হাস।

তার পাদপদ্ম রেণু,

ভূষণ করিয়া তমু,

करङ नीनशैन क्रुक्तांम ।

এই সময়ে রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর শীচরণে পড়িলেন। সপ্রগানের অধিপতি হিরণা ও গোর্ম্ধন ছুই ভাই কায়স্থ, ইহারা বারো লক্ষ কাহনের অধিকারী। সেই গোলদ্ধনের পুত্র রঘুনাথ। প্রভূ সন্ন্যাস করিয়া যথন শান্তিপুরে আইসেন, তথন রঘুনাথ বালক; প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ৫। দিন প্রভুকে দর্শন করিয়া তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, এবং সংসারে বাস অসহ হইয়া পড়িল। প্রভু সেথান হইতে নীলাচল গমন করিলে, রঘুনাথ বারংবার দেখানে পলাইয়া ঘাইতে চেষ্টা করেন আর ধরা পড়েন। এবার প্রভু শান্তিপুরে আদিলে রখুনাথ পিতার নিকট অনেক মিনতি পূর্ব্বক আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। প্রভূ তাঁহাকে অনেক রূপা করিয়া উপদেশ দিলেন। বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও, স্থির হইয়া অন্তর নিষ্ঠা কর। সংসারের কাজ সমুদার করিও, কিন্তু উহাতে অনাবিষ্ট থাকিও, আর লোক দেখাইয়া কপট বৈরাগ্য করিও না। অনায়াদে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিও, কিন্তু উহাতে মুগ্ধ হইও না। লোক একে-বারে সাধু হয় না; 'ভুমি এইরূপ ব্যবহার কর, উপযুক্ত সময়ে এরিক তোমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবেন।" ইহাই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে গৃহে বিদায় করিয়া দিলেন। হে গৃহী পাঠক মহাশয়গণ! প্রভুর এই শিক্ষাগুলি পালন করিতে চেষ্টা করুন।

প্রভূ দেখান হইতে কুমারহট্টে আসিঁলন। শ্রীবাস তথন তাঁহার কুমারহট্টস্থ আলরে বাস করিতেছিলেন। শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন, ও বাস্থদেব দত্ত প্রস্তৃতি ভক্তগণ প্রভূব সহিত নিজ্ঞগামে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভূ অবশ্রু শ্রীবাসের বাড়ী ভিক্ষা করিলেন। প্রভূ তাঁহাকে জিঞ্জাসা করিলেন যে, তিনি কিরুপে সংসার সমাধা করেন, যেহেতু তাঁহার পরিবার বৃহৎ ও তিনি কিছুই করেন না। শ্রীবাস ইহাতে হাতে ভিন ভালি দিয়া বলিলেন, "এই আমার সক্ষয়।" শ্রীবাস এই সক্ষেত শ্বারা ইহাই বলিলেন যে, "এক দিন,

ক্ষুই দিন, তিন দিন পর্যান্ত উপবাস করিব, ইহাতে যদি রুঞ্চ আর ন। ক্ষুন, তবে গলার প্রবেশ করিব।" প্রান্ত ইহাতে হুলার করিয়া বলিলেন, "ভৌষার প্রীক্তগবানে এত বিশ্বাস শু আক্ষা আমারও বর প্রবণ কর। আমি তোমাকে বর দিতেছি বে, বদি শলী বরং কথনও উপবাস করেন, তর্ ভূমি কথনও অরক্ষ্ঠ পাইবে না।"

শ্রীকুন্দাবনদাস শ্রীবাসের দৌহিত্র। তিনি তাঁহার প্রস্থে এই কাহিনী বলিয়া নৌরব করিয়া বলিতেছেন, "তাই, সেই বরে আমার দাদার ঘরে অর কঠ নাই।" প্রভু সেধান হইতে তাঁহার মাসী ও তাঁহার মাসীপতি চক্র-দেশরের বাড়ী গমন করিলেন। প্রভু তাঁহাদের ঘরের ছেলে, তাই অভান্তরে গমন করিলেন, এমন সময় একটি অবঞ্চনবতী ব্বতী লী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু আশার্কাদ করিলেন, "তুমি পুত্রবতী হও।" একথা শুনিয়া সেই যুবতী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রভু ইহাতে একটু অপ্রতিত হইয়া বলিলেন, "কেন, কি হইল ?" তথন শুনিশেন সেই যুবতী শ্রীগঞ্জ ভগবান আগ্রাহারের লী।

শ্রীভগবান আচার্য্য "প্রভূকে না দেখিলে মরেন।" এই নিমিত্ত বিবাহ করিয়া, করীকে শ্রীবাসের বাড়ী ফেলিয়া নীলাচলে প্রভূর নিকট বাস করেন। তাহার পরে ভগবানের স্ত্রী চল্লংশখরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রে বিশিল্পন, "আমার আশির্কাদ বয়র্থ ইইবার নয়। তুমি সভাই পূল্রবতী হুইবে।" ইহার পর প্রভূ নীলাচলে সমন করিয়া ভগবানকৈ মথোচিত তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, "তুমি গৃহে গমন কর। তোমার পূল্ সন্তান ইইলে তথ্য তুমি আমার নিকট আগমন করিও।" এই আজ্রায় শ্রীভগবান বেশে প্রভাগমন করিলেন। পরে ভাঁহার হুইটা মহাতেজস্বী পূল্ হুইল।

প্রভূ নীলাচলাভিমুথে ক্রত চঁলিলেন, পানিহাটী রাঘবের বাড়ীতে ছই এক দিবস রহিলেন। সেথান হইতে বরাহনগরে শ্রীভাগবতাচার্য্যের নিকট শ্রীভাগবত শুনিয়া অনেক নৃত্য করিলেন। পরে ক্রতগতিতে নীলাচলে আগমন করিলেন। ধ্বনি হইল প্রভূ আসিতেছেন, আর শ্রীক্ষেরের লোকে প্রভূকে দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন। গদাধরও আই-লেন। গদাধর প্রভূর শ্রীমুখ দর্শন করিয়া, আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ধাহার শ্রীমুখ দেখিয়া কেছ আনক্ষে মূর্চ্ছিত হয়েন তিনি ধঞা, আর ফিনি

মূর্চ্ছিত হরেন তিনিও ধয় । তাই শ্রীগৌরাঙ্গের আরে এক নাম "গদাধরের •প্রাণনাথ"।

ভক্তগণ আসিরাছেন। প্রভু ও ভক্ত সকলে বসিলেন। প্রভু আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "শ্রীরুন্দাবনে যাইতে একটুও আরাম পাই নাই। দিবানিশি লোকের কলরব। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ লোক সঙ্গে চলিল। কানাই নাটশালা গ্রামে সনাতন আমাকে উপদেশ দিলেন যে, এত লোক লইরা বুন্দাবনে যাওয়ায় স্থুখ পাইবেন না। আমি বুঝিলাম, শ্রীরুষ্ণ সনাতনের মুখে আমাকে উপদেশ করিলেন। কারণ, এত লোক লইরা বুন্দাবনে গোলে লোকে ভাবিবে যে, আমি বাজীকর সাজিয়া, হৈ হৈ করিয়া, বুন্দাবনে গমন করিতেছি। সে অতি নিভ্ত পবিত্র স্থান, সেখানে একক যাইব, না হয় একজন সঙ্গে থাকিবে। আমি কাজেই সেখান হইতে নিবৃত্ত হইলাম। আমি তথন বুঝিলাম যে, আমি গদাধরের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাই আমার যাওয়া হইল না। গদাধরকে তুংথ দিয়া গমন করিলাম, আর তাহার ফল এই হইল যে, আমায় ফিরিয়া আসিতে হইল।"

ইহাতে গদাধর কতার্থ হইয়া গলায় বদন দিয়া চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার বৃন্দাবনে যাওয়া কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। ফুলাবন আর কোথা ? যেথানে তুমি দেখানেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে যাইবে তাহাতে বাধা কি ? সমুথে চারি মাস বর্ষা আসিতেহে, ইহার অস্তে আপনি ক্রেন্দে গমন করিবেন।" সকলে ইহাতে বলিলেন, পণ্ডিতের যে মত ইহাই ক্রিবাদিসম্মত। তথন প্রভু গদাধরকে উঠাইমা আলিঙ্গন করিলেন। সেই দিবস প্রভু গদাধরের স্থানে সেবা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রচার কার্য্যের জন্ম গৌড়ে রহিলেন। প্রভূ গৌড়ীয় ভক্তাণকে বলিরা আসিয়াছেন, আমার সঙ্গে এই দেখা হইল, উাঁহারা এবার যেন
ার নীলাচলে গমন না করেন। স্থতরাং এবার রথ-যাত্রার সময় প্রভূ কেবল
ালাচল-ভক্তগণকে লইয়া এই শুভ কার্য্য সম্পাদন করিলেন

### ৰিতীয় অধ্যায়।

আমার বল্বে, কও দূর বুলাবন। আমার পিবেন কি কুফ প্রশন॥ গৌরউকি—প্রাচীন্থীও।

প্রভ যথন শান্তিপুর শচী মাতার নিকট বিদায় হয়েন, তথন বুলাবন যাইবার অনুমতি ভিক্ষা মাগিলেন। বলিলেন, "মা, বার বার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বুন্দাবনে ঘাইতে পারিলাম না। তুমি সচ্চন্দ মনে আমাকে অনুমতি দাও।" শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, "দিলাম": ইহা বলিয়া জগতের মধ্যে স্ক্রাপেক্ষা কাঙ্গালিনীর স্থায় পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। প্রভ সে দশনে. মশ্বাহত হইয়া আপনার বদন হেট করিলেন, করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভাহার পরে প্রভু শাস্ত হইয়া, একথা ওকথা বলিয়া জননীর নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন। প্রভু গমন করিলেন, কিন্ত শহীর মনে একটী কথা বারংবার উদয় হইতে লাগিল। "নিমাই কান্দিল কেন ?" "যাইবার সময় নিমাই কান্দিল কেন" শচী আপনাআপনি এই কথা *ভ*ংমে ভাবিতে লাগিলেন। পরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভূকে, ক্রমে মুরারিকে, 🔊 ুসকে, এইরপে জনে জনে ঐ কথা জিল্লাসা করিতে লাগিলেন "নিমাই ঘাইবার বেলা এক্লপ কান্দিল কেন্ ?" তাঁহারা ইহাই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন বে, কান্দিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। ঠাকুর জননী-বংদল, তাই বিদায় কালে কালিয়া ছিলেন। শচী প্রবোধ মানিলেন না। তিনি উত্তরে दिनातन, छारा नय टायांसता निमारेट्यंत कि तूस ? निमारेट्यंत मरक विनाटांस বেলা যথন আমার চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, তথন সে আমাকে অন্তরে অন্তরে একটা কথা বলিয়াছিল। তাহার অর্থ যে, "মা, এই জনোর মত দেখা, আর দেখা হইবে না। তানা হইলে, যাইবার বেলা কান্দিবে কেন ?" শচী. "বাইবার বেলা কেন কান্দিল" বলিতে বলিতে নবদ্বীপে গমন করিলেন, সেখানে যাইয়াও উহাই বলিতে বলিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে প্রক্ত নীলাচলে কি করিতে লাগিলেন, প্রবণ কর।

প্রভূত মুখে এক কথা; আর মনেও সেই ভাব যে, করে রুলাবন যাইব ?
কোঁহা রুলাবন, কাঁহা নিধুবন, কাঁহা রুফ-বিহারের স্থান ? করে আমার বুলাবন
দর্শন হইবে ? করে আমি রাসস্থলীতে গড়াগড়ি দিব ? করে মমুনার
মান করিব ? প্রভূর এইরূপ আক্ষেপ-উক্তিতে ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া
যাইতে লাগিল।

প্রভ্র ছলছল আঁথি, স্নান বদন। সরূপকে নিকটে ডাকিতেছেন; স্রূপ আইলেন, অননি প্রভূ তাঁহার হাত ছ'থানি ধরিলেন, ধরিয়া অতি কাতরে বলিতেছেন, "সরূপ, আমাকে বলাবিনে যাওয়ার সাহায় কর, তোমায় মিনতি করি।" সরূপ আখাস বাক্য বলিতে লাগিলেন। রামরায় আইলেন, তাঁহাকেও নিকটে লইয়া বলিলেন। তাঁহার নিকটেও ঐকলা, যথা—"আমার ভাগ্যে কি-কুলাবন দর্শন হবে?" রামরায়ও আখাস বাক্য বলিলেন। প্রভূকে যে কেহ দর্শন করিতে যাইতেছেন, প্রভূ তাঁহাকে কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি সত্য করিয়া বল, আমার কি শ্রীরুলাবনে যাওয়া হইবে?" এইরূপে প্রভূ নিবানিনি কাটাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন যে, প্রভূ কুলাবন না দেখিলে প্রাণে মরিবেন। "কুলাবন, কুলাবন," করিয়া প্রভূ রোদন করেন, আর সেই সঙ্গে ভক্তগণও রোদন করেন। জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভূর অবতার, কিরূপে কুলাবন যাইতে হয়, প্রভূ তাহাই শিক্ষা দিলেন।

তথন সকলে যুক্তি করিয়া প্রভুকে বুলাবন পাঠাইবার উদ্যোগ করিছে লাগিলেন। বলভদ ভট্টাচার্যা, এক জন ব্রাহ্মণ ভূত্য সঙ্গে করিয়া, তীর্থ প্র্যাটন আশ্রেম, নীলাচল আগুগনন করিয়াছেন। দ্বত্যের সহিত তাঁহাকে প্রভুর সঙ্গে দেওয়া হইল। প্রভু বনপথে যাইবেন এই স্থির হইল। দিন স্থির হইল, প্রভু আবার বিজয়া দশ্মী দিনে অতি প্রভূত্যে বুলাবন চলিলেন। লোক সংঘটন ভয়ে প্রভুর গমনবার্তা ছই চারি জন মর্দ্মি-ভক্ত ব্যতীত আর কেই জানিতে পারিলেন না। প্রভু কটক ডাহিনে রাধিয়া নিবীভ বনপথে, ঝারিথও দিয়া চলিলেন।

প্রভ্র সঙ্গী হুইজনের সহিত এই সাবাস্ত হুইরাছে যে, তাঁহারা বড় একটা কথা বলিবেন না। প্রভূ আপন মনে যাইবেন। তাই প্রভূ আপনার মনে চলিয়াছেন। অগ্রে বলভড় পথ দেখাইয়া চলিতেছেন, প্রভূ বিহলদ মবস্থার, পশ্চাং পশ্চাং আবিষ্ট চিত্তে চলিতে চলিতে গমন করিতেছেন। মধ্যাক্ত সময় হুইলে সঙ্গিগণ প্রভূকে ব্যিতে ইবিত করিলেন, প্রভূ পুর্বলিকার ছার সেবানে বসিলেন। প্রভু আবিষ্ট চিত্তে স্থান করিলেন, ভোজন করিলেন, বিশ্রাম করিলেন; আবার আবিষ্ট চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রজনী আসিল, আশ্রয় স্থান নাই। জমনি বনে রহিয়া গেলেন। শীত উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বনে কাষ্ট্রের অভাব নাই। অগ্নি সম্প্রেরাপিয়া সকলে নিশিযাপন করিলেন।

যে ঝারিখতে এখনও ব্যাপত ভয়ে দিবাভাগে বিচরণ করা যায় না, उथन मिथानकात कि व्यवसा हिन, मत्न कक्षन। প্রভু যে পথে চলিলেন, শে পথে কেহ কথন যান নাই, কাহারও যাইতে সাহস হয় না। প্রভ निवीछ वतन প্রবেশ করিলেন, ১০।৫ দিনের প্রথের মধ্যে লোকালয় নাই। অবশ্র বাান, হস্তী, গণ্ডার তাঁহাদিগকে ঘিরিল। বলভদ্রের ভয় হইল, কিন্তু প্রেক্তর হিংস্ক ক্ষরগণের প্রতি লক্ষও নাই। জন্তগণ আদিল, আর প্রভক্তে দর্শন করিয়া, হয় ফিরিয়া গেল, না হয় মোহিত হইয়া দাঁডাইয়া থাকিল। প্রভ স্ধান করিতেছেন, এমন সময় হস্তিযুগ জলপান করিতে আসিল। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদের হিংসার্ত্তি অন্তর্গত হইল। প্রভুগমন করিতেছেন, পথে ব্যাদ্র শয়ন করিয়া রহিয়াছে। প্রভুর চরণ তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। সে কুতার্থ হইয়া, অতি নম্মভাবে পথ ছাড়িয়া দিল। কথন কথন বা বাাদ্র আরুষ্ট হইয়া প্রভূর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আবার মৃগ প্রভৃতি । রূপ আরুঠ হইয়া প্রাভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। এইরূপ ব্যাত্র ও 🚎 দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, এমন কি এক সংক্ষ চলিয়াছে। অতি হিংল্ল জন্তগণের মনৈও কোমল ভাব আছে। দেখ না, ব্যাগ্র পর্যান্তও আপন শাবককে শইয়া পালন করিতেছে, শাবকগণের নিমিত্ত প্রাণ দিতেছে। বহু কুকুরের হিংস্র ভাব দেখ, আর পালিত কুকুরের প্রভূ-ভক্তি দেখ। অবশ্য বন্ত কুরুরের হৃদয়ে এই কোমল ভাবের অকুর ছিল, আর উহা, মনুষ্য সহবাদে জামে পালিত হইয়া সন্তণ বিশিষ্ট ইইয়াছে। যদি ভারী বভা হয়, আর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এক স্থানে ব্যাঘ্র হরিণ প্রভৃতি সমবেত হয়, ভবে কেহ কাহার হিংদা করে না। সাধারণ বিপদে তাহাদের হিংস্রভাব দুরী-ভত হয়। সেইরূপ প্রভুর দর্শনে তাহাদের হিংমভাব বিলুপ্ত হইয়া কোমল ভাব উদ্দীপ্ত হইন্নছে। কাজেই ব্যাহ্র ও মুগ মুখ ভ কাভ কি করিতে লাগিল। এই মনোহর দুখা দর্শন করিয়া প্রভুর সঙ্গিগণ অবাক হইলেন এবং প্রভঙ্ ক্রীর মার মার স্থাসিকে লাগিলের।

প্রভূ গীত ধরিলেন, জার সমস্ত জগত স্থানীতল হইল । পক্ষী সকল জানজে

\*সেই সঙ্গে সঙ্গে ধরনি করিয়া উঠিল। প্রভূ উচিচঃস্বরে রুফনাম করিলেন,
জার যেন সমস্ত জগৎ এই নামে প্রতিধ্বনিত হইল। বৃক্ষ লতা কুসুমিজ

হইল, পূপা হইতে মধু ঝরিতে লাগিল। প্রভূ আপনি এক দিন সহজ্ব
ভারত্বায় বলভদ্রকে বলিলেন, "রুফ রুপাময়, এই বনপথে আমাকৈ আনিয়া
বড় স্থুও দিলেন।" প্রত্যাহ বছা-তোজন, সর্বায়া জনশৃহাতা, পক্ষীর কোলাহল, ময়্বের নৃত্যা, পশুগণের স্বাভাবিক জীবন, এই সমুদায় প্রভূকে মাহিত্ব
করিল।

প্রভূ কথন কথন বনত্যাগ করিরা গ্রাম পাইতেছেন। কিন্তু লোক-সমাঞ্জ জিত জসভ্য। তাহারাও তাহাদের সঙ্গী ব্যান্ত ভল্লুকের স্থায় হিংস্ত্র। কিন্তু তবু প্রভূকে দর্শন করিয়া তাহারা পরিশেষে ভক্তিতে উন্মন্ত হইতেছে। এনন কি, গ্রাম সমেত বৈঞ্চব হইতেছে। এইরূপে প্রভূ বারাণশীতে মণিকর্নির ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে অনেকে স্নান করিতেছেন। হঠাৎ সকলে দেখিলেন যে, একটা অভি দীর্ঘকায়, গরম স্থলর, প্রম মধুর ও পরম রিশ্ববস্তু, প্রেমে টলিতে টলিতে আসিতেছেন। তিনি বয়সে যুবক, তাহার বর্ণ কাঁচা দোণার স্থায়, তাহার বাহ আজামুল্ছিত, তাহার চক্ষু কমলদলের স্থায় করুণা-মকরন্দ পূর্ণ, তাহার বদন পূর্ণচক্ষ হইতেও স্থকর। সকলে দেখিলেন যে, তিনি মন্তক অবনত করিয়া, বিহলে অবস্থায়, রুক্ত-নাম জাপিতে জপিতে, তাহাদের মধো উনিত হইলেন। সেই পরম শুভ্রশীন সকলোর চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। এই সমুদায় লোকের নয়ন অন্ত দিকে আর গেল না, প্রভূর শ্রীমুধে আরুই হইয়া রহিল। কেই বা আরুই হইয়া হরিধন্নি করিতে লাগিলেন। সকলে ভাবিতে লাগিলেন যে, ইনি যিনি হউন, আমাদের জাতীয় মন্থয় নহেন।

এই সম্পায় লোকের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ইভিপুর্বে প্রভ্রেক দেখিরাছেন। প্রভ্র দোসর জগতে নাই, স্কুতরাং যিনি একবার উংহাকে দেখিরাছেন, তিনি আর ভূলিতে পারেন নাই। এই লোকটীও কাজেই দর্শনাব্রই প্রভূবে চিনিলেন, তখন তিনি জতগমনে অগ্রবর্তী হইয়া প্রভূর চরণে পড়িলেন; বলিলেন, "আমি তপন মিশ্র।"

পাঠকের শ্বরণ থাকিতে পারে যে, প্রভু যথন অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে

প্রভ্রেক প্রভিগ্রান জানিয়া, তাঁহার শরণাগত হন। আর প্রভু তাঁহাকে বারাণনা গমন করিতে আদেশ করেন; বলিয়াছিলেন যে, "তুমি তথার গমন কর, তোমার সহিত আমার সেথানে দেখা হইবে।" সেই ভবিয়াদ্বানী এখন সম্পূর্ণ হইতেছে। তপন মিশ্র প্রভুকে সমাদর করিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তথন কাশীতে চক্রশেখর নামক বৈদ্যা ছিলেন। ইনি প্রীনব্দীপে প্রভুকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিও আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

কাশী ও নদীয়া ভারতবর্ষে ছই প্রধান স্থান। নদীয়া ভারের স্থান, কাশী বেদের স্থান। নদীয়ার তন্ত্র-চর্চা, আর কাশীতে জ্ঞান-চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হয়। নদীরা গৃহি-পণ্ডিতের, এবং কাশী সন্ন্যাসি-পণ্ডিতের স্থান। এই সন্ন্যাসিগণের সর্ব্ধানা একাশানন্দ সরস্বতী। পাণ্ডিতা ও আধ্যাস্মচর্চায় ইনি ভারতবর্ষে অভিতীয়। যদি চ ভারশাত্রে সার্বভৌম ভটোচার্যা বড়, কিন্তু সক্ষতী আধার বেদে সার্বভৌম অপেকা বড়। প্রেম ও ভক্তিগশ্মের ছুই প্রধান কণ্টক—নৈয়ারিকগণ ও মায়াবাদী সন্নামিগণ। নৈরায়িকের শিরোমণি সার্বভৌম প্রভুর অন্থাত ইইয়াছেন। এখন মায়াবাদিগণের সর্ব্ধপ্রধান প্রকাশান্দ বাকী আছেন। এখন বেই মায়াবাদিগণের সর্ব্ধপ্রধান যে প্রকাশান্দ, তাঁহার, নিকট প্রভু আপনি আসিয়া উপস্থিত।

প্রভ্ব অবতারের কথা প্রকাশানক পূর্বেই শুনিরাছেন; শুনিরা প্রথমে কেবল হাক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরে শুনিলেন যে, প্রবলপ্রতা শ্বিক্ত সার্ক্ষ্রেম ভট্টার্ঘা উচিহার অন্থত হইরাছেন। তথন একটু উত্তেজিত হইলেন; ভাবিলেন এই নব অবতারটীকে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই ভাবিয়া একটা তৈর্থিক ছারা প্রভূকে একখানি পত্র গিলিয়া পাঠাইলেন। \* পত্র খানিতে গৌজভার লেশমাত্র নাই, বরং বিস্তর অবক্তাস্চ্চক বাক্য ছিল। সে পত্র খানিতে একটা প্রোক লেখা ছিল, তাহার অর্থ এই থে, মৃঢ় লোকই কাশী ছাড়িয়া নীলাচলে বাস করে। প্রভূব পত্র শিষ্টাচার-পরিপ্র্বি। এই পত্র পাইয়া প্রকাশানক প্রভূকে কেবল গালি দিয়া আর

প্রান্ন প্রকাশান প্রকে কইয়া যে নীলা করেন, তাহো বিভার করিয়া আমি প্রতস্ত বাহে লিখিয়াছি: সেই কারণে এখানে নাকেণে কেবল মূল ঘটনামান্ত লিখিব।

একটা শ্লোক বিথিবেন। ভাহার অর্থ এই যে, "যে ব্যক্তি উত্তম আহার করে, সে কিরুপে ইঞ্জিয় নিবারণ করে?" প্রাভূ এই শ্লোকেব কোন উত্তর দিবেন না।

অত এব প্রভু ও সরস্বতীতে বেশ জানা শুনা আছে। প্রভু কানিতে আইলে সে কথা প্রাকাশ পাইল। সুর্যোর উদয় হইলে কি লোকের জানিতে বাকী থাকে 

 সকলে বলিতে লাগিল যে, এক অপুর্ব্ব সন্নাদী আদিয়া-ছেন, খাহাকে দেখিলে স্বয়ং শ্রীক্লয় বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে এ কথা প্রকাশানন্দের সভায় উঠিল। একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কাশীতে বান করিতেন। তিনি সন্ন্যাদিগণের সহিত দর্মদা গোষ্ঠী করিতেন। তিনি প্রভূকে দর্শন মাত্র তাঁহাকে চিন্ত সমর্পণ করিয়া, ক্রতগমনে এই শুভসংবাদ কাণীর সর্ব্যপ্রান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহাতে বলিতে চলিলেন। তাঁহার निकछ याहेशा विलालन (य. এक महाशुक्रम व्यामिशाएइन। छाँहात लक्ष्म *प्निथित्व जाना यात्र (य., जिनि मसूया नन, श्वरः श्रीकृषः*। किन्न श्वरामानन প্রভূকে জানেন ও ঘণা করেন। মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট তাঁহার গুণবর্ণনা শুনিয়া মাৎদর্য্যে জ্বিয়া গেলেন, ব্লিলেন, "জানি জানি, তাহার নাম চৈত্ত। তাহাকে সন্ন্যাসী কে বলে ? সে ঘোর ঐক্রজালিক। শুনিয়াছি তাহাকে যে দেখে দেই শ্রীক্লফ বলে। আরও গুনিয়াছি যে, প্রবল প্রতাপাথিত পণ্ডিত সার্ব্যভৌম, তিনিও নাকি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন। কিন্তু তাহার ভাবকালি এই । কাশীতে বিকাইবে না। তুমি সাবধান হও, সেথানে যাইও না। এ সমুদায় লোকের সঙ্গ করিলে ছই কুল নষ্ট হয়।"

মহারাষ্ট্রীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া তাঁহাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। তিনি এই কথায় ভুলিবার নয়। প্রভুর কাছে আদিয়া সমুদায় কথা বলিলেন। বলিলেন, "প্রভু, এই গর্কাপূর্ণ সয়াাসী বলে কি য়ে, তোমার ভাষকালি এই কাশীনগরে বিক্তিবে না।"

প্রভূ ঈবং হাত করিয়া বলিলেন, "ভারি বোঝা লইয়া আদিয়াছি, যদি না বিকার অল মুল্যে ছাড়িয়া দিব, নতুবা একেবারে বিলাইয়া দিব।" মহারাষ্ট্রীয়। প্রভূ, আর এক তামাসা শুমুন। সে আপনাকে বেশ জানে; দেখিলাম, আপনার উপর ভারি রাগ। এমন কি, আপনার নামটা পর্যান্ত করিলে সহু হয় না। সে তিন বার আপনার নাম করিল, তিন বারই বলে, 'চৈত্ত্ত'; 'ক্লফ্ড-চৈত্ত্ত' একবারও বলিল না।" প্রভূ হাসিয়। বলিলেন, "দে রাণের নিমিত নম। বাংগারা কেবল 'আমি ঈশ্বর' 'আমি ঈশ্বর' ইহাই ধ্যান করে, তাহাদের মূথে সহজেক ক্ষ-নাম আইদে না।" দে বাহা হউক, প্রভূ পর দিন রুমাবনের দিকে ছুউলেম। তপন, মহারাষ্ট্রীয় ও চক্রনেথর সঙ্গে বাইতে চাহিলেন, প্রভূ কাহাকেও লইলেন না।

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু প্রথমে যমুনা দর্শন করিলেন। এবার সত্য यम्मा. एमतातकात छात्र नग्न। প্রভু জাঙ্গবীকে यमूमा तोध कतिया भृत्वि वाँभ দিয়াছিলেন, এবার আর সে ভ্রম নয়। সভা সতাই যমুনা প্রভুর সম্মুখে,— एय यस्ना औरत क्रक विठत्रण कतित्राह्म, शांभीभण क्रस्थत मिरु किला कतिग्राह्म। প্রভু ছুটিলেন, সম্মুখে यमूना; প্রভু यमूना क्रमीन अभिन योग দিলেন। বলভদ্র সঙ্গে দৌড়িয়া আসিরাছেন। দেখিলেন, প্রভু ঝাঁপ দিলেন। শাতকাল, তিনি সেই সঙ্গে কাঁপ'দিলেন না। কিন্তু প্রভু ঝাঁপ দিয়াছেন, আর উঠিবেন কেন্ত্ৰ বলভদ্ৰ ভন্ন পাইয়া পশ্চাৎ ঝব্দ দিয়া প্ৰভূকে উঠাই-লেন। প্রভু প্রয়াগে তিন দিন রহিলেন, কিছু ব্যুনা দর্শনে একেবারে প্রভার অঙ্গ প্রেমে একাইয়া, প্রভিল। প্রয়াপে কলরব উঠিল। লক্ষ্ লোক দেখিতে আদিতেছে, আর প্রেমে পাগল হইরা প্রভুর নিকট থাকিয়া যাইতেছে। «প্রভ যে তিন দিন প্রায়াগে রহিলেন, দে তিন দিন কেবল ছরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছু শুনা যায় নাই। সেথাম হইতে প্রভু ক্রতপদে চলিলেন। ভিকার নিমিত যেখানে রহিতেছেন, সেখানেই প্রভর চ*া*ংকে অসংখ্য লোক হরি বলিয়া মৃত্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভু দক্ষিণ দেলে ষেরপ লীলা করিয়াছিলেন এখানেও সেইরপ করিতে লাগিলেন। অধিকস্ত, ষধা চরিতামুত্তে---

> পথে বাঁহা বাঁহা, হয় যম্না দর্শন। তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে আচেতন ॥

প্রভূ আনন্দে ষমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন; আর যদিও শীতকাল, ভবু একবার ঝাঁপ দিলে আর উঠেন না। মৃতরাং প্রত্যেক বারে তাঁহাকে উঠাইতে হুইভেছে। জ্রমে প্রভূ দন্ডাই মধুরায় আদিয়া উপস্থিত হুইলেন।

প্রভূষ এক ক্ষোন্ড তিনি ফুশাবন দর্শন করেন নাই। এই ক্ষোত জলস্ত জ্ঞারন্ধপে হানয় দথা করিতেছিল, তাই জ্ঞা জনার গলা ধরিয়া রোদন করিয়াছেম, "মামি কবে বুন্দাবমে যাবে!, কবে বুন্দাবনের শূলায় ভূহিত হুইব,

কবে কে আসাকে বুন্দাবনৈ দইরা ষাইবে।" প্রভু বুন্দাবন নাম শুনিলে •শিহরিরা উঠিতেন, বুলাবন চিন্তা করিলে বিহবল হইতেন। শ্রীনবদ্বীপে যে দিবস প্রথমে ভক্তি ইইতে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করেন, সে দিবস ইছাই বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, "কাঁহা বুদ্দাবন, কাঁহা বেছলাবন, কাঁহা আমার ভাগুরিবন, কাঁহা আমার মধুবন, কাঁহা ধমুনা-পুলিন, কাঁহা গোবর্দ্ধন, বাঁহা श्रीमाम स्माम, वैशि नन्म रामाना, कैशि-" श्रीताधाकरकत नाम आत मार्थ আদিল না, অমনি ঘোর মৃত্ছায় চেলিয়া পড়িয়াছিলেন। সে ছয় বংসরের कथा। এই ছন্ন বৎসন্ত্র, "कर्त तुन्मावन याहेव" मिर्वानिभ এই युक्ति कतियाहिनः। একবার চারি মাস বৃন্দাবনের পথে ভ্রমণ করিয়াছেন। আদ্ধ সভাই সেই বুন্দাবনে যাইতেছেন। এখন নিকটে আসিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তরূপ কণ্টক কেহ নাই। জগদানন, গদাধর, নিতাই, সরূপ, প্রভৃতি আপদ বালাই সঙ্গে থাকিলে তাঁছাকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেটা করিতেন। কিছু এবার প্রভু একা, আপম মনে যাইতেছেন, স্নতরাং বহিজু গতের সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কেবল বিহ্বল হইয়া নাচিত্তে নাচিতে চলিয়াছেন। যে রন্দাবনের নাম প্রবণে প্রভু শিহরিয়া উঠিতেন উহা ্রথন সম্বাধে।

প্রভু শুনিলেন মথুরায় আসিয়াছেন, অমনি দগুবৎ ইইয় পড়িলেন।
উঠিয়া ও হলার করিলা বিশামঘাটে রুম্পপ্রদান করিলেন। অবগাহনাস্তে
নৃত্য আরম্ভ করিলেন প প্রভুর হলারে দিক্ সকল কম্পিত ইইতে লাগিল।
অমনি লোক সংঘট্ট ইইতে আরম্ভ করিলা। লোক কৌতুক দেখিতে
আগমন করিতেছে, আরু প্রভুর দর্শনে প্রেমে উন্মন্ত ইইয়া কোলাহল
করিতেছে। এইরূপ মথুরায় আসিবামান্ত্র মহা কোলাহল ইইয়া উঠিল।
খাহারা বিজ্ঞ জাহারা একেবারে আবাক ইইলেন। জাহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, খাহার দর্শনমাত্রে লোকে প্রেমে উন্মন্ত হয়, দে ত সামান্ত জীব
নয়। এ বস্তুটা কে 

তবে কি আমাদের ক্ষক আবার আসিলেন 

কাহা এ বস্তুটা কে 

তবে কি আমাদের ক্ষক আবার আসিলেন 

কাহার
মনে এরূপও উন্মন্ত ইল যে, ভক্তিতে নৃত্য, এরূপ ভজন কেবল মাধ্বেক্তপুরীর গণ বাতীত আর কেই জানেন না। অন্ত সকলে হরি হরি বলিয়া
কোলাহল করিতেছে, কিন্তু উহার মধ্যে এক জন নৃত্য করিতেছেন।
প্রভুপিরূপ নৃত্য করিতে দেখিয়া জীহাকে ধরিলেন, ধরিয়া ছই জনে হাত
ধরাধির করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ছই প্রহর পেল।।

মধাকি সময় উপস্থিত দেখিয়া এই লোকটী প্রভুকে ধরিয়া আপন গতে লইয়া আদিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ, নাম-ক্ষণদাস। তাঁহার গতে আদিয়া। প্রভূ বাহুজ্ঞান পাইলেন। তথন প্রেমে গদগদ হইরা প্রভূ জিজ্ঞাদা করি-লেন, "তুমি এই ভক্তি কোণা পাইলে ?" তাঁহার উত্তরে বৃশ্বিলেন যে, এই ব্রান্ধা শ্রীমাধবেক্রপুরীর শিষা। প্রভু এই কথা শুনিবামাত্র অতি ভক্তি-ভাবে তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে সেই ভাল মাত্রষ ব্রাহ্মণ ভর পাইয়া প্রভর হাত ধরিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি মাধবেকের শিষা, অতএব তাঁহার পূজা। তথন ক্লফদাস ব্ঝিলেন ও পরে ওনিলেন বে, মাধবেন্দ্রের সহিত প্রভুর **সম্বন্ধ আছে। ক্লঞ্চনাস জাতিতে সনো**ড়িয়া ব্রারণ। সন্ন্যাসিগণ এরূপ ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করেন না। কিন্ত মাধ-বেক্সপুরী তাঁহার অন গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিয়া, প্রভু তাঁহাকে রন্ধন করিতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে ক্লঞ্চাস অতিশয় কুঞ্জিত হইয়া বলি-লেন যে, তিনি দনোড়িয়া, প্রভু যদি তাঁহার অল্ল গ্রহণ করেন, তবে ণাকে তাঁহাকে নিন্দা করিবে। প্রভু এ কণা শুনিলেন না; বলিলেন, বর্মপথ ভিন্ন ভিন্ন, ইহার নিমিত্ত এক মীমাংসা আছে। মহাজন যে প্র অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই ধর্ম। পুরী গোসাঞি তোমার অন্ন গ্রহণ **ক**রিয়াছেন, অতএব দেই আমার ধর্ম।"

প্রভু ক্ষণাদকে দলে করিয়া শীর্লাবন দর্শনে চলিলেন। প্রভুর বুলাবন-দর্শন বর্ণনা করে জিলাতে কাহারও সাধ্য নাই। কেবল "শীর্লাবন" এই নাম শ্রণণে প্রভুর বে রসের উদয় হয় তাহাতে জগত ভাসিয়া য়য়, সেই প্রভু আপনি সেই শীর্লাবনের মাঝথানে। দ্রদেশে থাকিয়া প্রভু শীর্লাবনের মাঝথানে। দ্রদেশে থাকিয়া প্রভু শীর্লাবনের একমার রজ পাইলে তাহা লইয়া এক মাস আনন্দে য়াপন করিতেন, এখন প্রভু বৃলাবন ভ্রিতে। শীর্লাবন মরণমাত্র প্রভুকে আনন্দে উয়ত্ত করিত; এখন প্রভাক বৃক্ষ, প্রভোক লতা, প্রভোক পাতা প্রভুর চিতকে আনন্দ বিতেছে। প্রভু য়মুনার নামে মৃদ্ভিত হইতেন, অন্য উহা সম্মুধে। প্রভু বমুনার জল পান করিতেছেন। কিন্তু পান করিয়া ভূপ্তি হইতেছেন না। দাকণ শীতকাল, কিন্তু য়মুনার অবতরণ করিয়া আর উঠিতেছেন না। প্রভুর ক্ষে দেখিয়া উহাকে আলিজন করিয়া অতি প্রিপ্রকান আশিকনে যে মুখ তাহাই অমুভব করিজেছেন; মুভরাং সেরক ছাড়িতেছেন না। কিন্তু প্রভু এইরপ লক্ষ লক্ষ ব্যুক্র মাঝে। প্রভুর

ছঃপ এই বেন, তাঁহার মোটে ছই চক্ষু ও ছই কর্ণ, একটা দেহ ও একটা বিত্ত। প্রভু একটা ছিন্ন পত্র লইয়া বাপিত হইয়া উহাকে বুকে করিয়ারেদন করিতেছেন। যে নিষ্ঠুর সেই পত্রকে ছিন্ন করিয়াছে তাহাকে নিন্দা করিতেছেন, আর সেই পত্রকে সাম্বনা করিবার জন্ম বারংবার চুম্বন করিতেছেন। প্রভুর অন্তরে এক একবার আনন্দের বান আসিতেছে, আর অমনি মুর্ভিত হইয়া পড়িতেছেন। প্রভুর এইয়প মুর্ভা ঘন ঘন হইতেছে। ক্ষন কথন প্রভুর এরপ যোর মুর্ভা ইইতেছে যে, সঙ্গিগ তীত হইয়া উাহার সন্তর্পণ করিতেছেন। প্রভু চলিয়াছেন নাচিয়া নাচিয়া। ব্রহ্মসংহিতার উক্ত হইয়াছে, বৃন্দাবনের সহজ কথা সঞ্জীত ও সহজ চলন মৃত্য। শ্রীকৃন্দাবনের অরিষ্ঠান্ত্রী দেবতা শ্রীকৃন্দাবেবী যেন তথন জানিতে পারিলেন যে, বছ দিন পরে তাহার নাথ আসিয়াছেন। নতুবা সমন্ত কুন্দাবন প্রকৃল্লিত হইল কেন প্রভা বৃক্ষ সজীব কেন প্রজালে কেন বসন্তের উদয় হইল প্রথা পদ:—

বুন্দাবনে উপনীত, তক্ষতা কুস্কুমিত,—ইত্যাদি।

প্রভূব মন্তকে পূপা-বৃষ্টি চইতেছে; বহিবন্ধ লোকে দেখিতেছে যেন বার্তে সঞ্চালিত হইয়া পুরাতন কুসুন শাখা হইতে আপনা আপনি মৃত্তিকাতলে পড়িতেছে। কিন্ত তোহা নয়, প্রভুব মন্তকে বাদী ফুল পুতাহা কি হইতে পারে? প্রভূব মন্তকে আবার কুসুমন্ধু বর্বিত হইতেছে, আর কোথা হইতে লাক লক মধুকর আদিয়া প্রভূকে থিরিয়া গুন্ গুন্করিতেছে। কথা কি, তিনি সকলের, আর সকলে তাহার। আ'জ না কা'ল না, চিরদিনের নিমিত। তিনি সকলের প্রাণ, আর সকলে তাহার প্রণাণ। এমত স্থলে যেরপ প্রেমের তরঙ্গ সন্তব তাহাই বুনাবনে হইতে লাগিল। জড় ও জীব বহুবল্ভকে পাইয়া আনন্দ উন্তর হইল।

বৃক্ষলতার যথন এরপ দশা, তথন প্রাণিনারের যে কিরপ তাহা অহ্ ভব করা যায়। মৃগপাল আইল, প্রভুকে ছাড়িয়া বাইবে না। ময়ুর ময়ুলী প্রভুর অথ্যে অথ্য নৃত্য করিয়া চলিল। শুক সারী উড়িয়া প্রভুর হস্তে ও মস্তকে বদিতে লাগিল, উড়িবে না তাহাদের ভয় নাই। ভূক্ষপাল উহাকে খিরিয়া তাহাদের ভাষার ভাঁহার শুণ গান কবিতে লাগিল। প্রভু, মুগের গলা ধরিয়া ভাহাদের মৃথ চুখন করিতে লাগিলেন। আর অমনি মুগের নয়নে আনুক্ষধারার কৃষ্টি হইল। প্রভু শুক সারীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। মণুর অতো নৃত্য করিতেছে,—এমন সময় সমূথে দেখেন বছতর গাভী রহিয়াছে।

অমনি যেন সাক্ষাৎ ধবলী, খ্রামলী, অমলী ও বিমলী প্রস্তৃতি সেথানে আবিভূত। হইলেন। প্রভূ হজার করিলেন, গো-পালও উচ্চপুচ্ছ করিয়া প্রভূর দিকে ছুটিয়া আইল। প্রভূ বছবল্লভ, সমস্ত গো-পাল প্রভূকে ঘেরিয়া নানা উপায়ে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মূর্থ গো-বকক এ সম্পায়ের কোন তথা কানে না। তাহারা গরু ফিরাইতে গেল, কিন্তু গো-পাল প্রভূকে ছাড়িয়া যাইবে না। প্রভূ চলিয়াছেন, সঙ্গে গো-পাল চলিল। প্রভূ গো-পালের প্রতি চিরপরিচিতের স্থায় সেহসৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রভূ গো-পালের প্রতি চিরপরিচিতের স্থায় চাহিতে লাগিল। প্রভূর আননন্দধারা পড়িতেছে, গো-পাল গুলিরও সেইরূপ।

প্রভূ এ বৃণ্ডল ইইতে ও বৃক্ষতলে, এ বন ইইতে ও বনে চলিয়াছেন।
প্রভূ কেবল নৃত্য করিতেছেন, অবসর নাই ক্লান্তিও নাই। আনন্দে
সর্কাশরীর তরঙ্গায়মান ইইতেছে। কথন রাধা-ভাব, কথন ক্লঞ্চ-ভাব।
মনানন্দে বলিতেছেন, "ক্লঞ্চ-বোল।" বৃদ্দাবনে "হরি"বোল নাই। হরি বড়
দূরের সামগ্রী। বৃন্দাবনের বৃলি "ক্লঞ্চ-বোল।" প্রভূ ক্লঞ্চ-বোল বলিয়া আনন্দ-ধ্বনি ক্লিভেছেন, আর যেন উহাতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত ইইতেছে। জড়দেহের প্রাণ—শোণিত, শ্রীকুন্দাবনের পাণ—আনন্দ্রা শ্রীকুন্দাবনের দিনি
নাগর, তাহার নাম ভনিলে আনন্দে অস গুলক্তি হয়। উল্লেখ্য নাম
শ্রামন্ত্রনার কান্ত্রালাল, ক্লঞ্চ, নটবর, কাম্ম। তিনি কি ক্রেন, না নিধুবন, ভাঞ্জীরধন, মধুবন, তালবন, বেছলাবন প্রভৃতিতে বিচরণ করেন।
তিনি যমুন্ত-পুলিনে নিজ্ঞ মনে বসিয়া বেগুগান করেন। বৃন্দাবনের সম্পত্তি
—যমুনা-পুলিন, ধীর সমীর, গোচারণ, গোকুল, মালতীর মালা, ময়ুরপুচ্ছ।
হে গাঠক মহাশ্র, এই শ্রীরন্দাবন তোমাতে ক্রি ইউক, আমি বৃন্দাবন
বর্ণনা করিতে পারিলাম না। এই শ্রীর্ন্দাবনে স্বয়ং বৃন্দাবন-নাথ বিচরণ
করিতেছেন। আর অধিক বলিবার ক্ষমতা নাই।

চণ্ডীদাস 'পিরীভি' এই তিনটি আখরের পূজা করিয়াছেন। কারণ এই প্রেম শ্রীভগবানের সর্কাপ্রধান সম্পত্তি। আর তিনিই এই ধনের একমাত্র পূর্ব অধিকারী! এবং অধিকারী হইতে সমর্থ ও উপযুক্ত। সেই তিনি আজ প্রেমে অভিত্ত ও বিদগ্ধ, তাঁধার হৃদয় প্রেমে জর জর। এই প্রেমধনে ধনী বলিয়া তিনি পরমানন্দময়, এই প্রেম আমাদনের নিমিত্ত তাঁহার এই বৃহৎ ক্ষ্টি
শতিনি চিরদিন প্রেমে মজিয়া আছেন। আছো, এই যে শ্রীভগবান, তিনি
কি করেন ? কেমন করিয়া তিনি তাঁহার চিরদিনের দিবানিশি যাপন করেন
তাঁহার কি বিরক্তি হয় না ? এমন কি অবস্থা হয় না, যথন তাঁহার সম
কাটান গুরুহ ব্যাপার হয় ?

ইহার উত্তর প্রবণ করুন। প্রেম আনন্দের প্রস্তবণ। তাহার প্রমাণ এই যে, প্রেমের যে অল্ল ছায়া জগতে দেখা যায়, উছা হইতে অজত্র পীয়ৰ ধারা বহিয়া থাকে। স্কুতরাং যাহা প্রেমের ছায়ামাত্র, তাহা হইতে যথন এত আনন্দ, তথন তাঁহার দেই অখণ্ড পূর্ণ ও বিমল প্রেম-প্রস্রবণ হইতে কি আনন্দ না উৎপত্তি হয় ? এই জগতে প্রেম নাই, প্রেমের ছারা আছে। সেই ছারার কি কি আছে দেখুন। জননী, শিশুসন্তান লইয়া দিবানিশি যাপন করিতেছেন। দেখিবে যে তাঁহার বিরক্তি নাই. তিনি কেবল সেই শিশু সস্তানটী লইয়া অনস্ত জীবন কাটাইতে প্রস্তত। যখন কোন কার্য্য নাই, তখন শিশুটী কোলে করিয়া তাহার মুখ দেখিতেছেন, আর তাহাতেই স্থথে তাঁহার কাল কাটিয়া যাইতেছে। স্ত্রী, পৃথিবীর সমুদর ত্যাগ করিয়া, পৃতিকে শইয়া জগতের এক কোণে থাকিবেন, তাঁহার আর কোন অভাব বোধ থাকিবে না। বিবাহ হইযে এই কণা শুনিয়া বর কলা আননে ডগমগ। গর্ভ হইয়াছে জানিয়া গর্ভধারিণী আহলাদে আত্মহারা শ্বইয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল আর প্রেমের একটি বস্ত পাইয়া জনক জননী আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। প্রেমের অনন্ত মুথ; এক এক মুখে এক এক অনির্ব্বচনীর আনন্দের উৎপত্তি ইয়। এই প্রেমের সহায় প্রবর্ রাগ, অভিদার, বাদকদজ্জা, বিপ্রলন্ধা, উৎকণ্ঠা, মান্ত মিলন, বিরহ। এই সমুদয় প্রেমের চিরসঙ্গী, ইহারা প্রেমের পুষ্টিসাধন করে, আর এ সমুদয় একটি আনন্দের অকুল সাগর। এই প্রেমধনে শ্রীভগবান সম্পূর্ণরূপে অধিকারী। যাহার যত প্রেমের বস্তু তাহার তত্তী স্থথের প্রস্তরণ, তাহার তত তুল স্তরাং শ্রীভগবান আনন্দময়।

এই যে প্রাকৃ আনন্দে মগ্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবন ত্রমণ করিতেছেন, ইহার মধ্যে ও তাঁহার প্রিয় যে জীবগণ তাহাদিগকে বিশ্বত হয়েন নাই। সুস্থাবার রাজার অত্যাচারে বৃন্দাবন ছারেখারে গিয়াছে, ভতুলোকের বাদ উঠিবছে, বৃন্দাবন জন্মলময় ইইয়াছে। যে মধ্যে প্রাকৃ সন্ন্যান করেন, তাহার কিছু প্রস্ত্র ভুগার্ভ ও লোকনাথকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য যে, তাহারা

বৃদ্ধানন প্নক্ষার কবিবেন। তাঁহারা আসিয়া তনিলেন যে, প্রভু স্ক্রাস কবিয়া দ্র্পিণে গিয়াছেন। প্রভুকে তল্লাস কবিতে তাঁহারা সেই দক্ষিণ দেশ গ্রমন কবিলেন। এইরপে তাঁহারা প্রভুকে সমস্তু দক্ষিণ দেশ তল্লাস কবিয়া বেড়াইতেছেন। এই অবকাশে প্রভু বৃদ্ধাবনে গ্রমন করিয়াছিলন, স্তুত্রাং তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুৱ দেখা হইল না। প্রভু লোকনাথ ও ভুগ্ঠকে যে ভার দিয়াছিলেন, আপনি তাহাই কবিতে লাগিলেন, অথাৎ বৃদ্ধাবন উদ্ধার।

প্রভু বন্ত্রণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে গমন করিলেন। আর সমনি একটা অপ্রপু নালক আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বালকটা পঞ্জাব দেশস্থ লাছোর নগরের এক ব্রাহ্মণকুমার। বয়ংক্রম যথন ৭ বংসর, তথন কোন এক রজনীতে দে শ্রন করিয়া আছে, এমন সময় দেখিল যে, একটী প্রন স্থন্দর গৌরন্ধ যুক্ত ভাহার প্রতি প্রেমচক্ষে চাহিয়া রোদন করিতে করিতে ভাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বালক জিন্তাসা করিল, তুমি কেং তাহাতে তিনি বলিজেন যে, তাঁহার নাম গৌরাঙ্গ, এবং তাঁহার সহিত তাহার অর্থাৎ বালকের বুন্দাবনে দেখা হুটবে। এই কথা শুনিয়া বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দিয়া উঠিল। তাঁহার পিতা মাতা তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। বালক গ্রেরাঞ্জের নাম করিতে করিতে দিখিদিগ জ্ঞানশন্ত হইয়া ছটিল। ক্ষতরাং এখবের কাহিনী যে কলিতনতে, ইহা সপ্রমাণ হইল। এখব, প্র-প্লাশ্লোচন বলিয়া ছটিয়াছিল, এ ব্যক্তি গৌরাঙ্গ বলিয়া ছটিল। প্রীমদ-ভাগবতের কথা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ অবতার। প্রাত্ত আপনি প্রহলাদের শীলা করিয়াছেন। পাতৃ তাহার টোলে পাঠ দিতেছেন, কিন্তু পাঠ দিতে পারেন না। কঞ্চনাম বিনা তাঁহার মুখে আব কিছু আইসে না। অবশ্য এখানে ষণ্ডামার্ক কেহ ছিলেন না, কিন্তু তাহার থাকিবার প্রয়েজন কি ৪ ষণ্ডামার্কের অভাব কি । অভাব প্রহলাদের। প্রহলাদের কাহিনী সপ্রমাণ হইল, জবের বাকি রহিল: তাই লাহোরে জব স্পষ্টি कतिरागम। वागक भूका-मिक्टा इंडिंग, खांत शिक्तगांम एवक्रम अन्तरक রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরপ তাহাকে করিয়া বুননাবনে লইয়া আফিলেন। ट्रिथान, श्रावक्ष्म श्रव्हाच्य निकछे, त्महे वालक वाम कविएक लाशिल।

বালক বলে, আমার গৌরাক্ষ কোথায় ? লোকে বলে, গৌরাক্ষ কে ? এ হঞ্জের স্থান, এ গৌরাক্ষের স্থান নয়। লোকে ভাবে বালকটী অর্থানিয়া কিন্তু সে অতি ভাল মানুষ, আবে তাহাকে অতিশন্ত সন্তপ্ত দেখিলা, লোকে তাহাকে প্লেই করে। এইরূপে তাহার বহু বৎসর উত্তীর্ণ হইলা গেল। জ্রীপোরাঙ্গ যথন নাচিতে নাচিতে গোবর্জনে আদিলেন, তথন সেই যুবক (কাবণ তথন সে যুবক হইলাছে) দেখিবামাত্র প্রভুকে চিনিল। বুঝিল যে, এই তাহার প্রাণনাথ, ইহারই নিমিত্ত সে বৃক্ষতলবাদী, উদাদীন। ইনিই তাহাকে পাগল করিলা দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা হইতে এত দূর লইলা আদিলাছেন। বালক ভাবিতেছে, আমি ত প্রাণনাথ পাইলান, প্রাণনাথ কি আমাকে চিনিবেন ? এইরূপ ভয়ে ভয়ে ব্লাহ্মণ্যুবক প্রভুর প্রতলে পড়িল।

যথন বিদেশিনীয়ূপে রুঞ্চ, রাধার সমীপে উদ্র হইলেন, এবং তাহার পরে মধন উাহার প্রীবেশ ঘুচাইলে দেধা গেল যে তিনি আরুঞ্চ, তথন আমিতী বলিয়াছিলেন—

## "এই ত আমার প্রাণনাথ হে।

আনি পেলান, আনি পেলান, আনি পেলাম হারাধনে হে।"
আবার যথন বছবিরহে রাধা-কৃষ্ণ মিলন হইল, তথন এমতী বলিয়াভিলেন—

"বছ দিন পরে, বঁধু এল ঘরে।"

উপরে যে ছইটী মূলনের পদ দিলাম, যুবক এই ছই ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভুৱ সহিত মিলিত হইলেন।

যুবক প্রণাম করিলে, প্রভু অমনি সমুদার ভাব সম্বরণ করিলেন, করিয়া মধুর হাসিয়া, তাহাকে চিরপরিচিতের ভায় হৃদয়ে ধরিয়া আলিঞ্চন দিলেন। যুবক মুঠ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভূ যুবককে বলিলেন, "তোমার নাম ক্লফণাস। তুমি যাও, পশ্চিম
দেশ উদ্ধার কর।" যুবক প্রভূর সক্ষ ছাড়িতে চাহিলেন না। ইহাতে
প্রভূ তাহাকে তিরস্কার করিলেন। তথন ক্লফণাস বলিলেন, "আমি
কাঙ্গাল, বিদ্যা বৃদ্ধি হীন, আমি কিরপে ভক্তিধর্ম প্রচার করিব।" প্রভূ
তাহার নিজের গলা হইতে ৪ঞ্জামালা খুলিয়া তাহার গলায় দিলেন।
বলিলেন, "এই ধর মালা ধর, এখন শীঘ্র গমন কর।" ইহাতেই তিনি
জীব নিস্তারের শক্তি পাইলেন! ক্লফণাস যেখানে গমন করেন, অমনি
লোক আসিয়া তাহার চরণে শরণ লইতে লাগিল। আবার তাহা অপেক্ষা

## व्यामसनिमाई-हित्र ।

ভাত আই বে, ভিনি প্রভুকে অয়কণ মাত্র দর্শন করিলেন, ইহাতেই ভাতি বর্ম কি, সমুদার তাঁহার ক্দরে কুর্ন্তি হইল। প্রভূর গুলালাল পাইরাছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম হইল "রুঞ্চনাস গুলমালী।" তিনি বুল্লাবন ত্যাগ করিয়া অল্ল দেশে গেলেন। সেথানে কি করিলেন প্রবল করুন, যথা ভক্তমালে:—

"বড়ই প্রতাপ হইল লোকে চমৎকার। অলৌকিক দরশন আকার প্রকার॥ গৌরাঙ্গ ভজয়ে লোক তার উপদেশে। প্রভুর দোহাই ফিরিল দেশে দেশে॥"

গুঞ্জমালী মালোবারে ত্রীগোর-নিতাই মূর্তি স্থাপন করিবলন, করিরা তাঁহার দ্রাতৃপুত্র বনোরারিচক্রকে আনাইলেন। তাঁহাকে সেই গাদির মহাস্ত করিরা অন্ত স্থানে চলিলেন। এইরূপে গুজরাটে যাইরা আবার গোর-নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। গুঞ্জমালী প্রেমানন্দে গুজরাট মাতাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার যশ গুনিয়া সেথানে গোড়ীয় শ্রীচক্রপাণি যাইরা উপস্থিত হইলেন। ইনি অস্থৈত গ্রভুর শিষ্য। তুই জনে পরস্পারে প্রেমালিঙ্গন করিলেন, এইরূপ শেখানে গট গাদি হইল। গুঞ্জমালীর গাদির নাম বড় গোড়িরা, ও চক্র-পাণির গাদির নাম ভোট গোড়িয়া হইল। যথা ভক্তমালে:—

"ছোট গৌড়িয়া আর বড় যে গৌড়িয়া। অন্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিরা॥"

দেখান হইতে গুঞ্চমালী নিজ দেশে আসিয়া' ওলদ্বা বা ওলয়া নামক গ্রামে আর এক দেবা প্রকাশ করিলেন। দেখান হইতে দেই তরঙ্গ সিক্তদেশে প্রবেশ করিলা। যথা ভক্তমালে:—

> "পঞ্জাবের পশ্চিমে সৃষ্ণ নাম দেশ। উদ্ধার করিতে জীব করিল প্রবেশ। কিন্ যতেক ছিল বৈঞ্চব করিল। মুসলমান যত ছিল হরিভক্ত হইল। গোসাঞির সন্ধীর্তন শুনিয়া যবন। বৈঞ্চব আচার করে নাম সন্ধীর্তন। যবনের আচার তাজিল স্ক্রিল। হরিনাম ছপে মালা, তিলক ধারণ॥"

সে কালে ইহা হইয়ছিল, এখন আর তাহা নাই। সভাত দুরের কথা, এখন কি বালালায়ও আছে? কিন্তু হে ভক্ত, প্রভূর প্রভাপ একবার শুরণ কঞ্চন।

শ্রীমন্তাগবতের আপাাধিকার মধ্যে বাঁহাদের কথা উল্লেখ আছে, শ্রীগৌরনীলায় সকলকেই দেখিতেছি। প্রহলাদ পাওয়া গেল, ধ্রুব পাওয়া গেল,
কৃষ্ণ পাইলাম, বলরাম পাইলাম। এই বলরামের কথা একবার ভাবুন।
শ্রীনিতাই ঠিক বলরামের মত। ঠাকুরের দাদা, চঞ্চল, প্রেমে মাডোয়ারা।

ব্রজের নিগৃঢ় রস আস্বাদন জীবের চরম সৌভাগ্য। একজন অন্ত জনকে নানা উপায়ে বাধা করে। কেহ উৎকোচ দেয়, দিয়া বাধা করে। যেমন কালীমার ভক্তগণ কালী মাতাকে ছাগ্ দান করে। কেহু খোলামোদ করিয়া বাধ্য করে। যেমন কোন ভক্ত শ্রীভগবানকে "তুমি দর্যাময়" ইত্যাদি বলিয়া ভুলাইয়া শেষে বলেন, "অতএব আমাকে টাকা দাও, এখাৰ্য্য দাও" ইত্যাদি। কেহ জীবের উপকার করিয়া ভগবানকে বাধ্য করে। যেমন লোকে দরিদ্রকে দান অর্থাৎ পুণাকার্য্য করিয়া ভাবে যে ভগবানের উপকার করিলাম। আবার কেই আনুগতা দেখাইয়াও বাধ্য করে, যেমন প্রভুতক দাস তাহার প্রভকে, কিম্বা প্রজা রাজাকে বাধা করে। ইহাকে বলে ভক্তি। ব্রজনীলার রস আর কিছু নয়, শ্রীভগবানকে নিজজন বলিয়া ভজনা করা। কিন্তু\সর্ব্ব জগতে শ্রীভগবান বরদাতা রাজা বলিয়া পূজিত হন। "তিনি আমার, আমি তাঁহার", জীবে ও ভগবানে এই সম্বন্ধ। স্নতরাং তাঁহাকে আপন বলিয়া ঔজনা করাই শ্রেয়, অগু ভক্ষন কেবল বিডম্বনা, আর তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা মাত্র। কুরুক্ষেত্র যজের সভায় শ্রীক্লফ বলুরাম আছেন, এমন সময় যশোদা দূর হইতে "গোপাল" "গোপাল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তথন তুই ভাইয়ে কথাবাৰ্চা হইতে লাগিল। "কে ডাকে আমাকে ?" ত্রীক্লঞ্জের এই প্রশ্নে বলরাম বলিতেছেন যে, "যে ডাক ভনিতেছি এ যে ব্রজের ডাক, অক্ত স্থানের নয়; বোধ হয় জননী যশোদা আসিয়াছেন।" ব্রজের ডাক এখন বুঝিলেন কি ? "হে দয়াময়।" মধুরার ডাক, আর "হে গোপাল" ব্রজের ডাক।

ক্ষণীলা-স্থান এই ব্রজরদ প্রাণাটিত করে। রাস্ত্রী-দর্শনে হৃদয়ে রাসরসের উদয় হয়। কিন্তু রাস্ত্রী কোপায় ? রাগাকুও, ভাগকুও দর্শনে ব্রজনীলার ক্রিই হয়, কিন্তু যে কুওহয় কোপায় ছিল ৮ সে সমুদায় লুপ্ত হইরাছিল, কোথা কি ছিল, কেছ তাহা অবগত ছিলেন না। প্রভূ এই যে আনন্দে বিরচণ করিতেছেন, ইবার মধ্যে আবার জীবের উপকারের নিমিন্ত তীর্থ উদ্ধার করিতেছেন। এইরূপ তিনি হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন যে, ভামকুও রাধাকুও কোথা ? কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। তথন আপনি যাইয়া এক ধান্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ভাষাকে ভামকুও রাধাকুও বলিয়া তব করিতে লাগিলেন। তাহাই এখন ভামকুও রাধাকুও হইয়াছেন!

প্রভূ ধেখানে যে দেশে গমন করেন, সেথানে এই কথা আগনা আপনি প্রচার হর যে, কল অবতীর্ণ হইরাছেন। বৃদ্ধাবনেও অবতা তাংটাইল। সকলে বলিতে লাগিল, কল্প আবার আসিয়াছেন। যথন কল্প আসিয়াছেন জনরব হইল, তথন ভব্য লোকে বৃন্ধিল যে, এই যে কাঞ্চনবর্ণের সন্ন্যাসী যুবক আসিয়াছেন, ইনিই সে কল্প। কিন্তু ইতর লোকে ক্ষেকে তল্লাস্ক্রিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্ষ্প যে তাহাদের সন্মুখে তাহা তাহারা দেখিল না। বৃদ্ধাবনে যে শ্রীক্ষ্প উদয় হইয়াছেন বলিয়া জনরব উঠে, তাহার প্রমাণ অরপ একটা কাহিনী শ্রবণ কঞ্ন।

ুজনরব উঠিল যে, কৃষ্ণ উদয় হইরাছেন আর তিনি প্রতাহ রজনীতে যন্নার কালীর দমন করিবা থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিতে লক্ষ লক্ষ লোক রজনী গোগে যম্না তীরে দাড়াইয়া থাকে। কেহ কিছু কিছু দেখে, কেহ কিছু দেখিতে পায় না। শেহিব প্রকাশ পাইল যে, জালিয়াগণ মংজু ধরিবার নিমিত আলো জালিয়া নোকায় বিচরণ করে। তাহাই দেখিয়া কোন মূর্য লোকে উপরোক্ত জনবর তুলিয়াছে।

কিন্তু এরপ দীপ জালিয়া জালিকগণ চিরদিন মংশ্র ধরিতেছে, এরূপ জনরব পূর্পে কথন হয় নাই কেন? কথা এই, শ্রীভগবান আসিয়াছেন তাহা লোকের মনে আপনি উদয় হইয়াছে। শ্রীভগবান ছয়ভাবে আছেন, স্কৃতরাং সকলে ঝুজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু ভক্ত বাতীত আর কেহ ধরিতে পারিতেছেন না। ভক্ত জন প্রভুকে ধরিল, সাধারণে ভ্রাস করিয়া আর কাহাকে না পাইয়া জালিকের কার্য্য ক্ষেরে কার্য্য বলিয়া নির্দারিত করিল।

এদিকে প্রস্কু ক্রমেই বিহ্বল ইইতেছেন। দিবানিশি নৃত্য করিতেছেন, ও মৃচমুত্ মুর্ফা যাইতেছেন। প্রস্কু কোথার আছেন কোথার ঘাইবেন, তাহা কেহ জানেনা। প্রত্যহ বহুলোক আদিরাপ্রস্কুকে নিমন্ত্রণ করে, ইহার তথ্য

প্রভূ অবশ্য কিছু জানেন না। এ সমস্ত নিমন্ত্রণের কথা তাহাদের ভটাচার্যের সঙ্গে হয়। এই সমস্ত নিমন্ত্ৰণের মধ্যে ভট্টাচার্য্য একটী মাত্র গ্রহণ করেন। ইহাতে বছলোক বঞ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যহ বছলোকে, প্রভক নিমন্ত্রণ লইবার নিমিত্ত, ভট্টাচার্যাকে অন্তুনর বিনয় করেন। এদিকে দিবানিশি কোলাহল, কোথা হইতে ধেন লক্ষ্ণ লক্ষ্ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা একেবারে উন্মন্ত হইয়া নৃত্য কীর্ন্তন ও হরিধ্বনি করিয়া দেশ তরঙ্গায়মান করিল। প্রভুর কোন জালা যন্ত্রণা নাই, যেহেতু তিনি আপন প্রেমে বিহবল। কিন্তু ভট্টাচার্য্য সামান্ত জীব। এই অবস্থা ক্রমে ভটাচার্য্যের অসহ হইয়া উঠিল। আবার প্রভকে লইয়া সর্বনা ওঁহার ভয়। কথন কোথায় তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিবেন তাহার ঠিকানা নাই, আর ৰাঁপ দিয়া উঠিবেন কিনা তাহারও ঠিকানা নাই। একদিন প্রভ এইরূপে যমুনার ঝম্প দিয়া আর উঠিলেন না। তথন ভট্টাচার্য্য ও প্রভুর অহ্যাস্ত ভক্তগণ হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাকে জলে তল্লাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু হঠাৎ পাইলেন না। অনেক তল্লাদের পরে তাঁহাকে পাইলেন, ও তাঁহাকে তীরে উঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন যে, প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের কর্তা তিনি: মহামল্য ধন তাহার হতে গুন্ত রহিয়াছে। প্রভু দিব্যোমাদে দিবানিশি বিচরণ করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে কোন ক্রমে রুলাবনের বাহির করিতে না প্রীরেলে আর রক্ষা নাই।

ইহাই সংকল্প কিছুমা অস্থান্ত ভক্তগণের সঙ্গে যুক্তি করিয়া একদিন করবোড়ে প্রভূকে নিবেদন করিলেন। প্রভূ ভট্টাচার্য্যের আকিঞ্চনে বাহজ্ঞান লাভ করিলেন, করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূমি চাও কি ?" ভট্টাচার্য্য তখন কড়বোড়ে বলিলেন, "মকর সংক্রান্তি সন্মুখে, এখন যদি গমন করেন তবে সময়ের মধ্যে আমরা প্রয়াগে উপস্থিত হইতে পারি। এখন প্রভূর বেরূপ আক্রা।"

ঠাকুর বলিলেন, "তাহাই হউক। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া রুলাবন
শেন করাইলে, স্থতরাং আমার এ দেহ এখন তোমার। তুমি যখন
যখানে আমাকে লইয়া যাইবে, আমি দেখানেই যাইব।" এই মধুর
াক্যে ভট্টাচার্য্যের নয়ন দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল। তথন
ারদিন রুলাবন ত্যাগ করিয়া দেশাভিমুথে প্রত্যাগমন করিবেন ইছাই
গব্যস্ত হইল।

প্রিক্স্থান বুন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে তাবিরা প্রভু অত্যন্ত বিকল হইনেন। কিন্তু মারা তাঁহার অধীন। মারা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা মাত্রে মারাকে পরিত্যাগ করিয়া, রুন্দাবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যেমন নৌকা দক্ষিণাভিমুখে চলিতেছে, কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইয়া দিবামাত্র উহা আবার ঘেরুপ উত্তরমুখে চলে; সেইরূপ যেই বুন্দাবন ত্যাগ করিতে সংক্র করিলেন, অমনি প্রভূ তাহার চিত্তকে নীলাচলচন্দ্রের দিকে প্রয়োগ করিলেন! তথন নীলাচলচন্দ্র বিনয়া পূর্বাদিকে ভূটিলেন। প্রভূ যে বুন্দাবন ত্যাগ করিতেছেন, ভট্টাচার্য্য একথা গোপন রাখিলেন, যে হেতু উহার প্রচার হইলে লোকের সংঘটে তাহানের যাওয়া হইবে না। তবে পথে সহায়ভার নিমিত্ত রুক্ষদাসকে ও প্রভ্র রাজপুত একটা ভক্তকে সঙ্গে লইলেন। সাকুল্যে তাহারা এই পাচভ্রন, ন্থা, প্রভূ, ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্যের ব্যাহ্মণ ভ্রত্য, ক্রক্ষদাস ও রাজ-পুত্রত্য

প্রভূ আপন মনে চলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন এক দিন পথে, কোন গোপবালক বৈণু বাজাইল। জমনি প্রভূ মূর্চ্চিত হইয়া বাগবিদ্ধ হর্নিগের স্থায় সেই স্থানে পড়িলেন। এমন সময় কি কেহ বাঁশী বাজায় ? কিন্তু এটি যে বংশীধ্বনি, সেও রাখালের ইচ্ছায় হয় নাই। প্রভূ অপরূপ শীলা করিবেন বলিয়া সে এই বংশীধ্বনি করিয়াছিল্/

প্রান্থ স্থান্থ ইরা পড়িয়া আছেন, ভক্তগ / চাঁহাকে বিরিল্ সন্তর্পণ করিলেছেন, এনন সময় একজন পরম স্থলর পার্গান যুবক সেধানে আসিয়া উপন্থিত হইলেন। তিনি রাজার পুল্ল, নাম বিজলী খাঁ তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ধর্মান্তর আছেন। তিনি পরম গন্তীর ও ধার্ম্মিক; আর কতক-শুলি সৈত্যও আছে, সকলেই অধারেহাি। প্রভুর রূপ ও তেজ দেখিয়া তাঁহারা অবশ্র কৌতুহলী হইয়া তথায় অব্ধ হইতে অবতরণ করিল। চঞ্চল যুবক মুসলমান রাজপুত্রের মনে সন্দেহ ইইল যে, এই সয়্লাসীর নিকট ধন ছিল, আর এই সঙ্গিগণ উহা অপহরণ করিবার নিমিন্ত উহাকে যুক্রর খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছে। ইহাই ভাবিয়া সে তথনি প্রত্র ভক্তগণকে বন্ধন করাইল। অবশ্য তাঁহারা কতরূপ বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই অধ্যাহতি পাইলেননা। কথা এই, বালকের হত্তে ছুরিকা প্র জীবের হত্তে ক্ষমতা, ইহাতে সর্ব্ধান অনিটোৎপত্তি ইইয় থাকে।

পাঠান রাজপুত্রের যথেজ্ছাচার করিবার শক্তি আছে। পণিকগণ ছর্বল, স্কুতরাং ধল প্রয়োগের এমন স্লুযোগ ছাড়িবে কেন ?

জীব নাকি বড় ছর্মল, ভাই বল প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা তাহাদের বড় প্রবল।

ভক্তগণ কত বলিলেন বে, তাঁহারা প্রভ্র দাস, ও প্রভু প্রেমে অচেতন ইইরাছেন, কিন্তু পাঠানগণ তাহা শুনিল না। দেখানেই তাঁহাদিগকে বধ করিবে ইহারই উদ্বোগ ইইতে লাগিল। কিন্তু ইহা ইইতে পারে না বে, প্রভুর দেবা করিতে করিতে তাঁহার দাসগণ প্রাণ হারাইবেন। কাজেই প্রভু চেতন পাইলেন, চেতন পাইরা হক্কার করিয়া উঠিন হরিধ্বনি ও নৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর ছক্কারে তাহাদের মনে ভ্রের উদ্য ইইল। তথন তাহারা বুঝিল যে, নৃত্যকারী বন্ধানী মহাপ্রদ্য, আর ইক্তা করিলে তিনি তাহাদিগের সর্ব্ধান্শ করিতে পারেন। অতথন তাহারা ভ্রে ভ্রে ভক্তগণের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল, ইহাতে ভক্তের বন্ধন প্রভুর দেখিতে ইইল না। তথন নানা উপারে প্রভুর শান্তি করিয়া ভট্টাচার্য্য তাহাকে বসাইলেন। এ পর্যান্ত প্রভু, পাঠান-গণকে লক্ষ্য করেন নাই।

পাঠানগণের অ্বশ্ন ভক্তির উদর হইয়াছে। প্রভুবদিলে তাহারা এরপ আরুষ্ট হইল যে, দক্ষল আদিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। পাঠান রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, "ইহারা করেক জন ভোমাকে ধুতুরা থাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছিল। ইহারা চোর, তোমার ধন-লোভে তোমাকে প্রাণে মারিতেছিল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়, ইহারা আমার দলী; আমি কাঙ্গাল, আমার ধন নাই। আমার মূর্ভার পীড়া আছে, আর ইহারা রূপা করিয়া আমাকে সন্তর্পণ করিয়া থাকেন।"

বিজ্ঞলী থান তথন অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার গুরু তথন ধর্ম্মের কথা তুলিলেন। প্রভু কুপা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন। তাহার পরে যাহা হইবার তাহাই হইল। রাজকুমার, তাহার গুরু, আর তাহাদের সৈভগণ সকলে প্রভুৱ চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। ফুল কথা এই, ভাগাবান পঠোন- গুলিকে রূপা করিবেন বলিয়া প্রভু তাহাদিগকে সেগানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই মুসলমান ধ্যুত্ত তথন "রুষ্ণ রুষ্ণ" বলিয়া বিহ্নেল হইলেন, প্রভু তাঁহার নাম রাথিলেন রামণাস।

"জা সভাবে ক্লপা করি প্রস্তু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাণী হইলা॥
পাঠান-বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্ব্ধি গাইরে বেড়ায় মহাপ্রাস্কুর কীর্তি॥
সেই বিজ্ঞলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্ধিতীর্থে হৈল তাহার পরম মহন্ধ॥"

এরপ শক্তি সম্পন্ন অবতার জগতে কে কোথা দেখিরাছেন ? এক ঘন্ট। পূর্বের যে ব্যক্তি অন্ত ছারা নিরপরাধ তৈথিক বধ করিতেছিল, এক ঘন্টা পরে দে ক্ষাকৃষ্ণ বলিরা নৃত্য করিতেছে। ইহারা কাহার। ? ইহারা মুসলমান, হিন্দ্ধর্মের পরম বিদ্বেষী।

প্রভু তাঁহার বুলাবনের সঙ্গিগকে বিদায় দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা তানিলেন, প্রয়াগ পর্যান্ত অবশ্র প্রভুৱ সহিত আদিবেন। প্রভুৱ সহিত তাঁহারা চলিলেন। ক্রমে সকলে নির্বিদ্ধে প্রয়াগ আদিলেন; সেখানে, প্রভুৱ ষমুনার নিকট বিদায় হইতে হইবে। কাজেই হঠাৎ প্রয়াগ তাগ করিতে না পারিয়া প্রভু কিছুকাল সেথানে রহিয়া গেলেন। ইহাতে এই হইল যে, বুলাবনে যেরূপ কলরব হইয়াছিল, প্রয়াগেও সেইরূপ হইল। কোথা হইতে লক লক লোক আদিল, আদ্রা ভক্তিতে উন্মত হইয়া নৃত্য ও হরিধ্বনি করিতে লাগিল। প্রয়াপ্ত লোক া ইইল। শ্রীচেত্য চরিতামূত বলেন:—

"গঙ্গা যমুনা নারিল প্রস্নাগ ডুবাইতে। প্রভু ডুবাইল ক্লঞ্চ-প্রেমের বঁলাতে॥"

প্রেমকে বস্থার সহিত ত্লনা কেবল প্রভার অবতারে হইয়াছিল।

এমন সময় রূপ গোস্বামী আদিয়ৢ উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়ছি,

দবির থাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী ছই ভাই, গৌড়-রাজ্যেশবের

ময়ী ছিলেন। ইহারা দক্ষিণের ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালা দেশে বাস করেন। স্বীয়
বিদ্যা বৃদ্ধি বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রী ও মহা ঐশব্যাণালী হইয়াছেন।
তাঁহাদের আর এক ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম অন্প্রপম, তিনি বাড়ী
থাকিতেন। বাড়ী রামকেলী গ্রাম, গৌড়ের নিকট, যাহা কানাইর নাটশালা বলিয়া অভিহিত। মুসলমান রাজার কার্যা করেন বলিয়া ভাহাদের

জাতি গিয়াছে, অর্দ্ধেক মুসলমান হইয়াছেন। যথন মুসলমানগণ হিল্পাণের

দেব-দেবী কি মন্দির ভর্ম করেন, তথন তাহার মধ্যে তাঁহাদের থাকিতে হয়। না থাকিলে চাকুরি থাকে না। কিছু তাঁহাদের প্রকৃত টান হিন্দুধর্মে, তবু ঐশ্বর্যলোভে চাকুরী ত্যাগ করিতে পারেন না। করেন কি, না, এদিকে যদিও তাঁহারা সমাজে স্থগিত, তবু নবহীপের রান্ধণ পণ্ডিত গইরা সর্বাদা গোষ্ঠী করেন। ব্রান্ধণ পণ্ডিতগণ্ড এরূপ লোকের সহিত সঙ্গ করিতে আপত্তি করেন না। প্রথম কারণ, তাঁহারা ঐশ্বর্যাশালী, জলের ভ্যায় অর্থ বিতরণ করেন; হিতীয় কারণ, তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, অথচ পরম জ্ঞানী। বাড়ীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ, দিবানিশি ব্রান্ধণ পণ্ডিতের মেলা; এমন কি, সেকালে রামকেলী গ্রাম একটা অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত।

এমন সময়ে প্রভুর প্রকাশ হইল। এই দবির থাস ও সাকর মন্ত্রিক এক প্রকার বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, এই সমুদয় দেবতা মানেন। প্রভু অবতীর্ণ হইবামাত্র তাংদের প্রভুতে অনেকটা বিশাস হইল, আর তথন প্রভুকে গোপনে পত্র লিখিতে লাগিলেন। পত্রের তাংপর্যা এই, "প্রভু, তুমি পতিত উদ্ধার করিতে আগমন করিয়াছ, আমাদের ভায় পতিত আর পাইবেনা, আমাদিগকে উদ্ধার কর।"

প্রভূ এ সমৃদ্ধি পত্রের উত্তর দিলেন না, তবে করিলেন কি না, তাঁহানিগকে উদ্ধার হুরিতে একেবারে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন! প্রভূর সহিত তাঁহানের মিলন পূর্বের বর্ণনা করিয়াছ। ইহারা সনাতন ও রূপ নামে পরিচিত হইলেন্য সনাতন, প্রভূকৈ বলিলেন যে, "রুলাবনে যাইতে হইলে একা গমন করিলে ভাল হয়।" প্রভূ বলিলেন, "রামকেলি গ্রামে আমার আসিবার কোন প্রেয়াজন ছিল না, কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়ছি।" তাহার পরে প্রভূ আবার বলিলেন, "তোমরা গৃহে যাও, কৃষ্ণ অচিয়াৎ তোমাদিগকে কৃপা করিবেন।" ইহা বলিয়া প্রভূ কুলাবনে না যাইয়া, সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন, ও তাহার পরে প্রীরুলাবন শ্রমণ করিয়া এই প্রয়াণে আসিয়াছেন।

এদিকে এই ছই ভাই, যদিও পূর্বে প্রভুর কথা মাত্র শুনিয়া, তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এখন প্রভুর দর্শনে তাঁহাদের সেই বিশ্বাস শতশুশ বন্ধমূল হইল। স্থ্যু তাহা নয়, তাহাদের ঘোর বৈরাগ্যের উদর ইইল। আবি চাকুরী করিতে পারেন না, এমন কি ঘরে থাকিতেও

পাবেন না। তবে রাজার ভবে ছই ভাই একবারে চাকুরী ছাড়িতে সাহসী ছইলেন না। রূপ কনিষ্ঠ, তিনি গৃহে আসিলেন, আসিয়া রহিয়া গেলেন, রাজ-সভাম গমন করেন না। সনাতন গৌড়ে রহিলেন, কিন্তু রাজকার্য্য আর করেন না, বাসায় বসিয়া থাকেন। রাজা সনাতনকে বারবার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া হাজসভায় আইসেন না। बाका जाहात भरत हिकिৎमक भाठीहरानन। जिनि घारेषा विनया मिरानन रय, সনাতনের পীড়া নহে। রাজা তখন স্বয়ং সনাতনের নিকট আসিয়া উপস্থিত। রাজা বলিলেন, "ভোমাদের ছই ভাইকে লইয়া আমার দকল কার্যা, এক ভাই দরবেশ হইল, তুমি কার্য্য করিবে না, আমার কার্য্য চলে কিরুপে ১" সে দিন স্নাতন একরূপ রাজাকে ব্যাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন। এমন সময় রাজা উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে চলিলেন, আর দনাতনকে দঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। তথন প্রভুর রূপায় দনাতন বলিলেন যে, তিনি যাইবেন না। এরূপ ছঃসাহসের কার্য্য সহজ জ্ঞান থাকিতে কেহ করে না, কারণ এরপ কার্য্যের ফল তথনি প্রাণদণ্ড। কিন্তু সনাতনের তথন প্রাংগর মমতা ছিল না, বেহেতু প্রভুর সহিত মিলনে তাঁহার ঘোরতর বিরাগ ও অন্কৃতাপ হইয়াছে। তথন সনাতনের আপনাকে করিয়া এমপ ঘুণা হইয়াছে যে, প্রাণবধ যে একটা দুও, তাহা তাঁহার জার বোধ নাই। তথন তাঁহার হৃদয় কেবল অনুত্যুদর্শনলে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে, যেন মরিলেই বাচেন। যেরূপ শূলরে গী কি মহাভাষি-এন্ত লোক ভাবে যে, "মরিলেই বাঁচি," সেইরূপ দনার্তনের তথন জন্তরে শূল-রোগের ও মহাবাাধির সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রভুর রুপায় রাজা সনাতনকে বধ করিলেন না, তবে কুদ্ধ ইইয়া তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, যুদ্ধ কুরিতে নগর ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। সনাতন সেই ঘোর নরকসদৃশ স্থানে কেবল মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন। একে কারাগার, তাহাতে আবার সে কালের, মতরাং এমার্থাশালী সনাতনের অবস্থা মনে করন।

রূপ পূর্বেই গৌড় ত্যাগ করিয়াছিলেন, স্কৃতরাং তিনি আর কারাবদ্ধ হইলেন না। তিনি পূর্বে বাড়ী আদিরা, তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্যা নইয়া কি করিবেন ভাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বে এখর্যের নিমিত্ত লোকে অনারাদে পরকাল নষ্ট করে, এখন ইহারা ক্ষেক ভাই কিরুপে দেই ত্রশর্ষের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রূপ ও সনাতনের সন্তান নাই, তবে কনিষ্ঠ অন্ধপ্রের একটা পুত্র আছেন, নাম প্রীজীব। তাঁহাকে বংকিঞ্চিং ঐশর্ষ্য দিয়া গদিতে বসাইলেন। আর যত ধন ছিল, তাহা বিলাইয়া দিবেন মনস্থ করিলেন। ইহারা জানিতেন যে, প্রভূ নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন। কবে যাইবেন তাহা জানিবার নিমিত্ত মেখানে হই জন চর পাঠাইয়াছিলেন। প্রভূ যেই নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিলেন, অমনি তাহারা আসিয়া বলিল যে, প্রভু বৃন্দাবনে মাত্রা করিয়াছেন। তথন তাঁহারা ছই ভাই, রূপ ও অন্ধ্রপম, কারাগারে সনাতনকে লিখিলেন যে, তাঁহারা ছই ভাই প্রভুর উদ্দেশে বৃন্দাবন চলিলেন, তিনি অর্থাৎ সনাতন, যে গতিকে পারেন খালাস হইয়া পন্চাৎ আসিতে থাকুন। তাঁহার খালাসের নিমিত্ত দশ সহস্র মুলা মুলিখানায় গছিতে রহিল। এইরূপ পত্র লিখিয়া তাঁহারা ছই ভাই, রূপ ও অনুপ্রম, বৃন্দাবনাভিমুখে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

তাঁহারা তাঁহাদের বহুমূল্য বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিলেন, করিয়া ছেড়া কাল্বা ও কৌলীন অবলম্বন করিয়া, কাল্পানের কাল্পাল হইয়া, প্রভূর চরণ ধ্যান করিতে করিতে বৃন্ধাবনাভিমূথে চলিলেন। মনে কেবল এক ভাব, প্রভূকে কিরুপে দর্শন করিবেন। শয়নে অপনে কেবল এই এক কণা ভাবেন। স্তর্জাই গাঁহারা কথনও কট পান নাই, তাঁহারা যে পথে পথে, অনিজ্ঞার, অনাধারে, রৌদ্রে রৃষ্টিতে কট পাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন ছঃথ হয় নাই। এত যে অভূল ঐথয়া, উহা বিলাইয়া দিয়াছেন। সঙ্গে কপর্দক মাত্র নাই। এত যে অভূল ঐথয়া, উহা বিলাইয়া দিয়াছেন। সঙ্গে কপর্দক মাত্র নাই। যাহা আপনি আইসে, তাহাই ভোজন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, আশা এক,—প্রভূর চরণ দর্শন করিবেন। তাঁহাদের পাপ বৃহৎ, প্রভূ বাতীত তাঁহাদের উপার আর নাই। প্রভূকে ধ্যান করিতে করিতে পাগলের ভাস্ম চলিয়াছেন। প্রমাণে যাইয়া দেখিলেন কি হইতেছে, না লক্ষ্য লক্ষ্য লোকে প্রেমে উন্মন্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রশ্নাণে প্রভূর যে কাণ্ড তাহা বর্ণনা করা ভৌবের অসাধ্য।

ত্রীরপ ও অন্পম এই কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন যে, প্রাভূ এখানে আছেন,
নত্বা এ বভা কেন? নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ধৃম দেখিলে অগ্নি নির্দেশ
করা যায়। সেইরপ যেখানে লক লক লোক হরি বলিয়া প্রেমে উর্মান্ত

হইয়া নাচিত্তেছে, অতএব নিশ্চয় প্রভু দেখানে আছেন। ইহাই ভাবিরা অনুবর্দানে জানিলেন বে, প্রকৃতই প্রভু দেখানে। মধ্যাক্ষের সমর প্রভু নিভতে উপবেশন করিলে, হুই ভাই অতি দীনভাবে, দশনে ভূণ ধরিয়া, জগতের মধ্যে দর্জাপেকা দীনের ভায়, কাঁপিতে কাঁপিতে, কান্দিতে কান্দিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে, প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। বলিলেন, "হে দীন-দরানয়, হে পতিতপাবন, তোমা ব্যতীত আমাদের ভায় পতিতকে আর কে আশ্রম দিবে ?"

প্রস্থার, রূপকে রঙ্গনীতে একবার মাত্র দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞনাথ তাঁহাকে দর্শন মাত্র চিনিলেন। তথন সহান্তে বলিলেন, "উঠ রূপ! দৈত্য কেন কর? রুক্ষের রুপা অপার। তিনি ডোমাদিং কৈ বিষয় কুপ ছইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" ইহাই বলিয়া বলছারা হুই ভাইকে হৃদয়ে আনিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইয়া তাঁহাদের রুত্তান্ত সম্পার শুনিলেন। রূপ যথন বলিলেন যে, সনাতন বন্দী আছেন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বলিলেন যে, "না, তিনি আর বন্দী নাই। তিনি আমার এখানে আসিভেছেন।" প্রভু রূপকে পাইয়া কিছু গল প্রয়াগে বাস করিতে বাধা হইলেন, যে হেতু রূপের সহিত তাঁর অনেক কার্যা ছিল।

প্রভূ ত্বনবন্ধ, যত প্রেম-পাগলামি করন না কেন্, জী প্রতি মমতা, জীবের মঙ্গল কামনা, বরাবর তিনি হৃদয়ে জাগর রাখিয়াছেন। বৃলাবন ঘাইবেন ছল করিয়া পদরজে নীলাচল হইতে গোড়ের নিকট রামকেলি প্রামে গিয়াছিলেন। কেন না, হই ভাই রূপ সনাতনকে: আপনার রূপ ও গুণ দেখাইয়া ভূলাইয়া কুলের (ঘরের) বাহির করিবেন। কারণ, তাঁহাদের ভায় শক্তিসম্পান ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার নিজের কার্য্য উদ্ধার করে এমন আর কেহ তথন ছিলেন না। কার্য্য কি ? না, বৃদ্ধাবনের কর্ত্ত্ত্ত ভার, এবং পতিত জীবগণের উদ্ধার।

মনে ভাবুন, বৃন্দাবন ক্লফ-লীলার স্থান। শীপ্রভু জীব-ছদরে, সেই
শীবৃন্দাবনের ক্লফকে চেতন করাইতেছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যে ধর্মা, 
তাহার প্রধান অঙ্গ কাজেই বৃন্দাবন। দেখানে এইরূপ শক্তিসম্পান সেনাপতিগণের প্রয়োজন যে, তাঁহারা সেই স্থান বিপক্ষগণ হইতে বৃক্ষা
করিতে পারেন। প্রভুব ভক্তের মধ্যে ধাঁহারা বৃন্দাবন শাসন ক্রিবেন,

ভাষাদের কারা পশ্চিম দেশে প্রভ্র ধর্ম প্রচার, ও জলসময় শীবৃন্ধাবনের দুপ্ততীর্থ উকার। আর কার্য্য বলিডেছি। বৃন্ধাবন ভারতের যত সাধু ও জ্ঞানীর বিচরণের স্থান। এই সেনাপতিগণকে এইরূপ হইতে হইবে যে, যে কোন সাধু কি জ্ঞানী সেখানে গমন কন্ধন না কেন, তাঁহাদের সেই গোর-ভক্তগণের নিকট মন্তক নত করিতে হইবে। এইরূপ চ্রুহ কার্য্য করে কে? এ সমুদায় কার্য্য যিনি করিবেন, তাঁহাকে প্রভৃত শক্তিসম্প্রা

এই বুন্দাবনবাদী প্রভু-ভক্তগণের আর এক প্রধান কার্য্য ছিল। প্রভুর শক্তিতে তথন দেশে প্রবল এক বৈফবদলের সৃষ্টি হইরাছেন। অর্থাৎ শ্রীবাস যে প্রার্থনা করেন, "আমাদের গোষ্টা বৃদ্ধি পাউক," তাহা হইগ্রাছে। তাঁহাদের শাসনের নিমিত্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন। নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া বৈঞ্চব-ধর্ম ও ভক্তির প্রাধান্ত স্থাপন কর্তব্য। বৈঞ্ব-ধর্ম অবতারের ধর্ম। ইহা নৃতন কাণ্ড, ইহার ঘোর বিরোধী অদৈতবাদী ও জ্ঞানিপণ্ডিতগণ, আর তাঁহারাই হিন্দুগণের নেতা। শতএব ভক্তি বলিয়া একটা নৃতন শাস্ত্র করিতে হইবে। তাহার পরে নৃতন সমাজ করিতে হইলে থেরপ নিয়মাবলীর প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। এ সমুদায় করে কেু? এমন শক্তি কাহার? করিলেই বা জগতে মানিবে কেন ? তাই প্রভূ রুগ রূপ সনাতন, তুই ভাইকে আনিতে রামকেলিতে গিয়াছিলেন। এখন তাঁহানের এক ভাই সন্মূপে, স্বতরাং তাঁহাকে লইমা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীরূপদনাতনকে বৈষ্ণব-ধর্মে শিকা দিয়া প্রভু তাঁহাদের इरे ভारेटक तुन्नावरन शांठारेटनन। त्रथारन इरे ভा**रे** गारेमा य नमू<del>नान</del> অমুত কাণ্ড করেন, তাহাতে আবার প্রতিপন্ন হইবে যে, সর্বজ্ঞ প্রস্তু লোক চিনিতেন। "আবার" বলি কেন, না প্রান্থর লীলা মনোনিবেশপুর্বাফ পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি সর্বজ্ঞ। কোথা কোন ভক্তি-আচার্য্য গোপন कारत वाम कत्रिरक्राञ्चन, जाश जिनि झानिरक्रन । कैशिरमुत्र मर्था काशरक्र ख षाकर्षन कतिया निकटि व्यामिट्डन, रामन পुछत्रीक विमामिषि। बावात काशत निकटि वालनि गारेटन, त्यमन जलनमाउन।

এই প্রয়াগে ছইজন মহাজনের সহিত প্রাভুর সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের এক জন বল্লভউট। এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, ইনি তাঁহাদের নেতা। ইনি ক্ষেত্থানি বৈষ্ণব প্রস্থা জিবিয়াছেন। জীধর স্বামীকে অবজ্ঞা জবিকা ক্ষেত্

বতের টীকা করিরাছেন। তিনি বাল-গোপাল উপাসক। বর্ড জটুকে অন্যাপি ভাষার দলস্থান পূজা করিরা থাকেন। ইহার বাড়ী াগের নিকট আয়ুলি বা আউলি গ্রানে। মহাপ্রভুগ আগমনে প্ররাণ্যের ক্রিড হু দেশসমূহ তরঙ্গার্থানা হইয়াছে, স্কৃতরাং বরভভট্ট ভাবিলেন এই গৌড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিয়া আসি। তাই প্ররাণে অসিলেন, আসিয়া শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবানার ভত্তিতে গদ গদ হইলেন। তথন অনেক মিনতি করিয়া, প্রভুকে নিনম্বণ করিয়া আপন বাড়ী লইয়া চলিলেন। সর্ক্তি প্রভু বেশ জানেন ন, ভট্টের মনে গর্ক্ব রহিয়াছে, আর তিনি মনে মনে প্রভুকে ভাষার প্রতিহল্পী ভাবেন। কিন্তু প্রভুর জীবের প্রতি ক্ষেহ ও প্রেম ব্যতীত, ছেষ কি হিংসা সন্তব হয় না। প্রভু ভট্টের বাড়ী চলিলেন, আর ভট্ট ভাহাকে নৌকায় করিয়া লইয়া চলিলেন।

ভটের বাড়ী যমুনার তীরে, স্পতরাং যমুনা দিয়া নৌকা চলিল। বোধ হয় দেই লোভেই বা প্রভু ভটের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যমুনা দেখিয়া প্রভু হয়ার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, সকলে ধরিয়া উঠাইলেন। তাহাতেই বা রক্ষা কি ? কারণ প্রভুকে নৌকায় উঠাইলে তিনি নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। এই যে প্রভু প্রথমের তরঙ্গে নানাধিও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেহেন, তবু ভটের নিকট বলিয়া প্রভু অনেক ধৈয়া ধরিয়াছেন। কারণ ভট্ট ছাইরঙ্গ লোক, বহিরঙ্গ সঙ্গে প্রেম প্রকৃতিত হয় না। যথা চরিতামৃতে:

"বদাপি ভটের আগে প্রভুর ধৈর্য্য মন। ছব্দার উত্তট প্রেম নহে সম্বরণ॥"

শীরূপ গোন্ধানী যথন প্রভুকে প্রথমে দর্শন করেন, তথনই প্রভুতে বিমাদ হইরাছে; কিন্তু একটু বাকি আছে। তথন ভাবিতেছেন, "কি আশুটা! শীরুকের চরণজ্যোতি ধ্যান করিবেন আশা করিয়া বোগিগণ সহস্র সহস্র বৎসর যাগন করেন, অথচ ক্বতকার্য্য হরেন মা। কিন্তু এই রাম্মণকুমান, যাহাকে বালক বলিলেও হয় গোঁহাকে দেখিতেছি কি না, তিনি প্রাণপণে শীরুকের হাতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না।" শীমতী শাভ্তী-ননদীব নিক্ট আছেন। এমন সমন্ত্র বংশিধনি হইল, রাধা ঠাকুরানীর অন্ত সাবিক ভাবের উদ্বর হইল। মুক্ত মনে বিনিত্তেছেন, "বন্ধু, অসময় বাশী বাজাইয়া আমাকে ক্রুলা কেন্ দাও ?" মার্ক্ত

দানা চেষ্টা করিয়া শান্তভী ননদীয় নিকট প্রেম গোপন করিবার চেষ্টা ক্ষরিতেছেন, কিন্তু "হর্কার উদ্ভট প্রেম নহে মিবারণ"। প্রভূ যত্ন করিয়া বৈর্য্য ধরিবার চেষ্টা ক্ষরিতেছেন, কিন্তু অবাধ্যপ্রেম কথা ভনে না।

প্রভূর সঙ্গে ভটের বাড়ী চলিয়াছেন—ক্রঞ্জাস প্রভৃতি, মাঁহারা বৃদ্ধাবন হইতে তাঁহার সহিত আনিয়াছেন, আর রূপ ও অনুপম। প্রভৃত্ব আনিয়াছেন, আর রূপ ও অনুপম। প্রভৃত্ব আনিয়ালেন, কিন্তু ভট্ট তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, আমি গোসাক্রিকে আনিয়া অনায়্ম করিয়াছি। ইনি যমুনা দেখিলে জলে ঝাঁপ দেন আর উঠেন না। আমি প্রয়াগ হইতে উহাঁকে আনিয়াছি দেখানে রাখিয়া আসিব, তোমাদের মাহার ইতা হয়, দেখান হইতে তাঁহাকে আনিয়। ভট্ট নিমন্তিত্বাপকে সেবা করাইয়া আবার নৌকায় করিয়া তাঁহালিগকে প্রয়াপে রাখিয়া গেলেন। ভট্ট ইহার কিছুকাল পরে নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করেন, ও সেখানে গদাধরের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন, কিন্তু সেপরের কথা।

ভটের ওথানে প্রভ্র নিকট রবুপতি উপাধার আগমন করিলেন।
ইনি ব্রিছতের পশ্ডিত, প্রম বৈশ্বর ও ভক্ত। ইহার রুত কবিতা পদাবলীতে উদ্ধৃত আছে। প্রভু প্রার্থে প্রত্যাবর্তন করিয়া রূপকে শিক্ষা
দিতে আরম্ভ করিলের। যদিও স্থেরের হার উংহার লুকাইতে যাওয়া
বিকল চেষ্টা, তথাপি দুশাখ্মেধ ঘাটে একটা নিভ্ত হানে লুকাইয়া রহিবার চেষ্টা করিলেন এবং এইরূপে দশ দিবদ শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন। প্রভু
রূপকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা শ্রীচরিতামূতে আছে।
প্রভু বারাণনী চলিলেন, রূপ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, আর বলিলেন "ভোমার
বিরহ সন্থ করিতে পারিব না।" ইহাতে প্রভু কিছুমাত্র কোমল হইলেন না।
রূপ যেমন বলিলেন, "প্রভু, তোমার সন্ধ ছাড়া হইলে আমি বাঁচিব না।"
প্রভু অমনি সন্ধ্রই না হইয়া বরং কক্ষভাবে বলিলেন, "নে কি ৪ বুন্দাবনে
যাও, আমার আজা পালন কর, কাজ কর, জীবের নম্বল নাথন কর, আপনার স্থা-আশা বিসর্জ্রন দিয়া বুন্দাবনে যাও। তাহার পরে ইচ্ছা হয়
আমার সহিত্ত নীলাচলে দেখা করিও।" ইহা বলিয়া ্রভু তাঁহাকে ফেলিয়া
চলিলেন, আর্ব্র—

"মূর্চ্চিত হইরা রূপ রহিল পড়িরা।"—চরিতামূতে।

শীক্ষপের কণা আর একটু বলি। রূপ ও অহুপম শীর্কাবনে যাইরা দেপেন যে দেধানে স্ববৃদ্ধি রায়! প্রভুর কি ভঙ্গী! এই শীর্কাপ গৌড়ীয়, পাতসার মন্ত্রী। স্ববৃদ্ধি স্বয়ং গৌড়ের পাতসাহ। রূপ হোসেন সাহার চাকুরী করিতেন। আবার হোসেন সাহা তাহার পূর্বে স্বয়ং স্ববৃদ্ধি রায়ের চাকুরী করিতেন। কারণ স্ববৃদ্ধি গৌড়ের রাজা ছিলেন। রূপ প্রভুর রূপায় য়াজ্য তাগি করিয়া রুলাবনে, আর স্ববৃদ্ধি রায়ও প্রভু শায় রুলাবনে। হোদেন, যথন গৌড়ের রাজা স্ববৃদ্ধি রায়ের ভৃত্য ছিলেন, তথন তিনি দিঘী খনন করিবার ভাব প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে অপরাধ পাইয়া রাজা প্রস্তৃদ্ধি হোদেনকে চাবৃক্মারেন, আর তাহার দাগ হোদেনের অক্ষেরহিয়া ঘায়।

কিছুকাল পরে এই হোদেন স্থবুদ্ধিকে বিতাড়িত করিরা আপনি রাজা হইলেন। কিন্তু স্থবুদ্ধিকে, পূর্ব্ধ-প্রতিপালক ভাবিরা, বধ না করিরা, বরং তাঁহাকে অতি আনরের সহিত রাখিলেন। দৈবাৎ হোদেনের স্ত্রী জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামীর গাত্রে যে চাবুকের দাগ ইহা স্থবুদ্ধি রাম কর্তৃক হইরাছে। তথন সে তাহার স্থামীকে বাধা করিরা, স্থবুদ্ধির মুখের মধ্যে বল দারা জল ঢালিয়া দেওয়াইয়াছিল।

এই জন্ত স্বৃদ্ধি বায়ের ভাতি গেল। তিনি কিছু ইচ্ছা করিয়া এই জল পান করেন নাই। কিন্তু সমাজ তাহা শুনিলেন না, তাঁহাকে অম্পুশ্ব বিলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তিনি প্রায়ণ্ডিতের ব্যবহা আনিক্রে বারাণদী নগরীতে গেলেন। দেগানে পশ্তিতগণ বলিলেন যে, তাঁহার তপ্ত স্বৃত্ত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অবশ্র স্বৃদ্ধি ইহাতে সম্মত হইলেন না। দেই সন্ম প্রভু বুন্দাবন যাইতে দেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। স্বৃদ্ধি, প্রভুর কথা শুনিয়া, তাঁহার নিকট যাইয়া আশ্রম লইলেন ও তাঁহার নিকট প্রায়শিত্তের ব্যবহা চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "ক্রুক্তনাম সকল পাপের প্রায়শিত্ত।" স্বৃদ্ধি দেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বুন্দাবনে গমন করিলেন, রূপ যাইয়া তাঁহাকে পাইলেন। ভাই প্রভুর ক্রপান্ন গোড়ের বানসাহ ও ময়ী উভয়ে এক সময়ে বুন্দাবনে।

এদিকে প্রভ্ন, প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া, বায়াণদী আদিকেন। পথে দেখেন, চক্রশেশর দাঁড়াইয়া তাঁহার নিমিত্ত অপেকা করিতেছেন। চক্রশেশর প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন যে, তিনি পূর্বে রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন রে, প্রজ্ব আদিতেছেন, তাই তিনি পথে তাঁহার অপেকায় দাঁড়াইয়া আছেন।

প্রকার প্রাতন বাসন্থানে উপস্থিত হইলেন। তপন মিশ্রের বাড়ী ভিকা করেন, চক্রশেধরের বাড়ীতে বাস করেন। ইহার ছই এক দিন পরেই একদিন সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভূ চক্রশেধরকে বলিতেছেন, "হারে বে বৈষ্ণব বাসরা আছেন তাঁহাকে ডাফিরা লইয়া আইস।" চক্রশেধর প্রভূর আজাহুসারে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব না পাইয়া প্রভূকে ঘাইয়া বাললেন, "কৈ, ঘারে কোন বৈষ্ণব পাইলাম না।" প্রভূ বলিলেন, "ভূমি হারে কি কাহাকেও পেথিলে না?" তাহাতে চক্রশেধর বলিলেন, "হারে একজন দরবেশকে দেখিলাম।" তথন প্রভূ বলিলেন, "ভাহাকেই লইয়া আইস।" এই দরবেশকৈ—সনাতন।

ইনি কারাগারে, তাঁহার কনিষ্ঠ রূপের পত্র পাইয়া কারা-রক্ষককে উৎকোচ দিয়া বাহির হইলেন। সে ব্যক্তি দপ্ত সহস্র মুদ্রা পাইয়া তাঁহাকে লইয়া রজনীতে গঙ্গা পার করিয়া দিল। সনাতন, ঈশান নামক ভূতোর সহিত, গলা পার হইলেন। পার হইয়াই বুন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন। महत्र मचन माळ नाहे, शतिशान এकवछ। किन्छ आहात कि आतात्मत ভাবনা আর তথন তাঁহার নাই। দনাতন কিন্নপে প্রভুর নিকট যাইবেন ইহাই ভাবিয়া চলিতেচেন। দিবানিশি চলিয়া চলিয়া পাতভা পর্বতে আসি-লেন। কোন ভূমিকের সাহায়ে সেই পর্বত পার হইয়া আবার চলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ঈশানের নিকট অষ্ট মোহর ছিল, তাহা সনাতন জানিতেন মা। সেই স্থানে জান্ধিতে পারিলেন। ভূমিক তাহার সপ্ত মোহর কই-लन, जात अकृति त्यारेत लहेता मनाजन मेंगानटक मिरनन, मित्रा वांड़ी ফিরাইয়া দিলেন। স্থান বাড়ী ফিরিলেন, ফিরিয়া একজন মহাতেজস্বী প্রচারক হইলেন। ঈশানের বছগণ, এখনও আছেন। প্রভূকে কেবল একবার দর্শন করিরাছেন, স্নাতনের এই শক্তি। আর স্নাতনের সঙ্গে কেবল ছুই দিবস ভ্রমণ করিয়াছেন, ঈশানের এই শক্তি। আর ইহাই এত তেজস্কর হইল যে, তাঁহার পশ্চাৎ শত শত শিষ্য ওক বলিয়া তাঁহাকে ' প্রোণ সমর্পণ কবিলেন।

সনাতন দিবানিশি চলিতেছেন, এইরপে হাজিপুরে আসিলেন। সেধানে দদ্ধার সময় বিশ্রাম করিতেছেন, আর উচৈচঃবরে হরেরুক্ত-নাম জাপিতেঁতেন। এ জগতে কে কাহার তল্লাস লয় ? এক শ্রীভগবান আমার, আর আমি তাহার। তিনি ছাড়া কে জানে বে দেখানে সমাজনম কাম ক্রী

বিরাজ করিতেছেন ! সেই সময় স্নাতিনের ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত, সেই হাজি-পুরে, গৌড়ের বাদসাহের নিমিত্ত বোড়া কিমিতে বাস করিতেছিলেন। তিনি উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া, আরাম করিতেহিলেন। বে ব্যক্তি নাম জ্পিতেভিলেন, তাঁহার গলার স্বর ওনিয়া স্নাতনের স্বরের মউ বোধ ইইল। ত্বন শ্রীকান্ত সন্দিগ্ধ হইগা টুঙ্গি হইতে নামিয়া, সেই ব্যক্তির নিকট আসিয়া. cacaन मनाउनहे नरहे. उरव मूरथ माफ़ि. ছिन्न ও मिलन दक्क शतिधाने. দেহ জীর্ণ শীর্ণ, আর বদনে উদাস ও বৈরাগ্য! ইহাতে 🕮 ান্ত একেবারে অবাক হইলেন। একট স্থির হইয়া বলিলেন, "একি ভূমি এখানে ।" তিনি গোড়ের সংবাদ কিছুই জানিতেন না। তথ্য সনাতন সংক্ষেপে আপনার কাহিনী বলিলেন। একান্ত বলিলেন, "বাড়ী চল।" স্নাতন বলি-লেন, "আমার বাড়ী কোণাণ আমার বাড়ী আমি যাইতেছি।" ই কাস্ত বুঝাইতে গেলেন, কিন্তু মুখে উপদেশ আদিল না। যেখানে ঘোর বৈরাগ্যের তরঙ্গ, দেখানে বিষয়-রূপ কুটা স্থান পাইবে কেন ? জীকান্তের কথা সনাতনের হৃদয়ে স্থান পাইল না, ভাসিয়া গেল। শ্রীকান্ত বৃথিলেন, সনাতন ঘাইবেন, ফিরিবেন না। প্রীকান্ত অর্থ দিলেন, সনাতন লই-লেন না। দারুণ শীত দেখিয়া শ্রীকান্ত একথানা শাল দিলেন, তাহাও তিনি লইলেন না। শ্রীকান্ত কান্দিতে লাগিলেন। পরে একখানা ভোট কম্বল দিলেন। নিতান্ত অন্থরোধে ও শ্রীকান্তের দুঃখ, ইইবে ভাবিরা সনাতন তাহা বইলেন, লইয়া আবার অনস্ত পথে চলিলে**ন। একান্ত হা** করিয়া সাশ্রনয়নে দাঁডাইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

্ একটা গাঁতের কিয়দংশ পুর্বের উদ্ধৃত করিরাছি। সেটা শচীমাতার উক্তি, যথাঃ—

"তোমারা কেউ দেখেছ বেতে, আমার সোণার বরণ গোর-হরি জনেক সর্যাসী সাথে। এ । তাহার ছেড়া কাঁথা গায়, প্রেমে চুলে পড়ে গারে যেন পাগলের প্রায়, মুধে হরের্ড্ড বলে দণ্ড করোর। হাতে।"

শ্চীমাতা ইহাই বলিয়া নিমাইরের সম্মাদের পরে মদীয়া নগতে, তাঁহার পুত্রকে তল্লাস করিতেছেন। এই গেল গানের ভাব। গৌড় হুইতে বুলা-বন চারি মাদের পথ। গৌড় হুইতে বুলাবনে যাইরার নানাবিধ পথ। সনাজন কি প্রভুকে ইহাই বলিয়া তল্লাস ক্রিতে ক্লারিতে, যাইতেছিলেন ?

ষধা:--"ভোষরা কি এই পথে একজন সন্নাদী ঘাইতে দেখিয়াছ ? তাহার কীচি বয়স, তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোণার ছায় ? তিনি প্রেমে উন্মন্ত, তাই পাগলের মত ঢুলিয়া ঢুলিয়া চালিয়াছেন। তাঁহার পরিধান কৌপীন, ও গাতে টেডা কাঁথা, আর তাঁহার মুখে কেবল হরেক্লঞ্চ নাম ?" সনাতন তাহার কিছুই करतन नारे। मनाजन এकमरन शिवाहित्यन। लारकत निक्र अकरातुक প্রভুর সংবাদ দ্বিজ্ঞাসা করেন নাই। কারণ সনাতন জানিতেন যে, স্থ্য উদয় হইলে লোকে আপনি জানিতে পায়। প্রভু ষেধানে আছেন সেধানে লক লোকে হরিধানি করিতেছে, দেখানে লোকে তাঁহার কথা বাতীত অল্প कान कथा विनाद ना। काथा । यो वृहर क्षेत्र इस, छाहात निवर्णन वह-দুর হইতে পাওরা যার। প্রভু বেখানে উদয় হইয়াছেন, সে দেশ আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। স্বতরাং সনাতন জানিতেন যে, প্রভুর অবৃত্বিতির ৰহদুৱে থাকিতে তিনি জানিতে পারিবেন যে, প্রভু অগ্রে জীবের প্রতি রূপা করিয়া নৃত্য করিতেছেন ! প্রভু বে গ্রাম দিরা গমন করেন দেখানে ও তাহার চতুম্পার্থে তাঁহার গমনের সাক্ষা থাকে। তিনি যে পথ দিয়া পিয়া-ছেন, তাহার ছধারে তাঁহার গমনের দাকী রাথিয়া যান। প্রভু যে মুখে যাইতেছেন, যে দিকে তিনি আদিতেছেন, এই সংবাদ, তাঁহার বহু অঞ **ह** निया यात्र ।

সনাতন যেই মাত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন, সেই শুনিলেন যে প্রভ্ ঐ নগরে আছেন। তাঁহার কি বাড়ীর নম্বর তলাস করিতে হইল ? তাহা নয়। কোথা আছেন, না চন্দ্রশেধরের বাড়ী। চন্দ্রশেধরের বাড়ী কোথা ? যে দিকে লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধনি করিতেছে! সনাতন এই সংবাদে অভি আখাসিত ও পুলকিত হইলেন, হইয়া আত্তে আত্তে চন্দ্রশেধরের বাড়ীর হারে বদিলেন। অভায়রের প্রভু, হারে সনাতন । সনাতন প্রভুব চরণ ধ্যান করিতে-ছেন। সনাতন প্রভুব চরণ ধ্যান করিতে করিতে, এই ছই এক মাস হাঁটিয়া আসিরাছেন। সনাতন, প্রভুকে সমুথে পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে আখাসিত হয়েন নাই। কারণ তাঁহার রুদরে যে অমুতাপ তাহাতে বিলুমান কলটতা নাই। ভাবিতেছেন, প্রভু কি তাঁহাকে কুপা করিবেন, তিনি না ঘোর নারকী? এই রে সনাতন আগনাকে ঘোর নারকী ভাবিতেছেন, ইহা তাঁহার অদ্বল বিষাদ। তাঁহার যে ক্যানের ভ্যুতাপ সে কারনিক নম, সে প্রকৃত; তাই প্রভুর নিকট যাইতে ভয় ইইতেছে।, অক্সভাপ কারনিক ছইলে সে অসুতাপে বিশেষ কোন লাভ নাই। শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করা বাস না।

ওদিকে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানিয়াছেন যে সনাতন ত াছেন; জানিয়া
চন্দ্রশেধরকে বলিতেছেন, দারে যে বৈশুব আছেন তাঁকি তাকিয়া আনো।
চন্দ্রশেধর আজ্ঞা শুনিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিলেন দারে কোন বৈশুব নাই।
তবে একজন অতি মলিন, জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় বিসমা আছেন; মুথে দাড়ি,
বেশ ঠিক দরবেশের হায়। তাই প্রভুর কাছে বলিলেন যে, কোন বৈশুবকে
দেখিতে পাইলেন না, কেবল একজন দরবেশ আছেন। প্রভু বলিলেন,
"তাহাকেই লইয়া আইস।"

চন্দ্রশেষর অবাক! যাহারা দরবেশ, তাহাদের উপর সাধারণতঃ লোকের কি বৈঞ্বগণের বড় শ্রন্ধা নাই। তাহাদের যে সমুদার ক্রিয়া আছে, তাহা অফু-মোদনীয় নহে। প্রভুকে রাজরাজেখনগণ চেষ্টা করিয়া দর্শন পায় না। আজি প্রভু এই দরবেশকে আপনি ডান্ধিতেছেন! দরবেশের উপর চন্দ্রশেশবেশব ড ভক্তি হইয়াছে। বলিতেছেন, "কে গা আপনি, আপনাকে প্রভু ডান্ধিতেছেন।" প্রভু ডান্ধিতেছেন, ইহাতে সেই দরবেশ চন্দ্রশেধরের নিক্ট "আপনি" হইয়াছেন।

তথন হর্ষে, আশয়ে, চিস্তায়, ভয়ে, ভক্তিতে, সনাকেনের অঙ্গ তরঙ্গায়নান হইল। তিনি চল্রশেধরকে বলিতেছেন, "প্রভূ ডাকিতেছেন ? সতাই ডাকিতেছেন ? আমাকে ডাকিতেছেন ?" চল্রপেথরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা মহাশয়, প্রভূ কি আমাকে ডাকিতেছেন ? আপনার ভূল হয়েছে, প্রভূ আমাকে ডাকিবেন কেন ? প্রভূ আয় কাহাকে ডাকিতেছেন।" চল্রশেধর বলিলেন, "হাঁ আপনাকেই ডাকিতেছেন।" সনাতনের সন্দেহ গেল না। প্রভূ তাঁহাকে ভকিতের ভায় একবার মাত্র দেখিয়াছেন। লক্ষ ভূবনপাবন ভক্তে প্রভূর সেবা করিতেছেন, তিনি (সনাতন) অক্পৃত্থ পাময় ; প্রভূর তাঁহার কথা মনে থাকিবে কেন ? থাকিলেই বা এমন নয়াধমকে তিনি ডাকিবেন কেন ? চল্রশেধরকে বলিতেছেন, "ঠাকুর, আপনার ভূল হইয়ছে, আপনি ভিতরে গমন কক্ষন, আবার জিঞ্জামা করিয়া আফ্ন যে, প্রভূক কাহাকে ডাকিতেছেন।" সমাতন এইয়প প্রশাপ বকিতে লাগিলেন।

এই সম্পার প্রলাপ শুনিরা চক্রশেধর বলিলেন; "আপনাকেই ভাকিতে-ছেন, অতএব চনুন।" তখন স্নাত্ন (যণা ভক্তমালে)—

শহুই গোচ্ছা তৃথ করে এক গোচ্ছা দত্তে ধরে পড়িলা গৌনাঙ্গ-রাঙ্গাপায়।

ভ্নয়নে শতধারা রাজদণ্ড-জন পারা

অপরাধী আপনা মানয়॥

"ভোমার চরণ নাহি ভঙ্গি মোর গতি এহি সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।

কদৰ্য্য বিষয় ভোগ কামাদি ষড়্বৰ্গ রোগ তাহে ভূমি স্থথ বুদ্ধি করি॥

নীচ সঙ্গে স্বান্থিতি নীচ ব্যবহারে মৃতি নীচকর্ম্মে স্বাহ উল্লাস।

এহেন হল ভ জন্ম পাইরা কি ুকৈ**নু কর্ম** কেবল হইল উপহাস॥

শরণ, লইন্ন প্রভু হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভূ করুণা কটাক্ষ মোরে কর।

ও রান্সাচরণে মতি ত্রিলোক্যের সারগতি এ অধম জনারে বিচার॥"

সনাতনের অ∤র্তুনাদ শুনিয়া দৈয়া বিবাদ ছল ছল প্রভুর নয়ন।

আবিঙ্গন দিতে চায় সনাতন পাছে ধায় ক্রে "মোরে নাকর স্পর্শন ॥

তোমা স্পর্শ যোগ্য প্রভু মুঞি ছার নহি কভু ছুণাস্পদময় এই দেহ।

পাপময় স্থকদর্য্য সাধুর সভায় বর্জ্য মোরে স্পর্শ প্রভুনা করহ॥"

প্রভু কহে "গনাতন দৈৱা কর সম্বরণ তোর দৈয়ে ফাটে মোর বুক।

কুক্ত যে দয়াল হয় ভাল মন্দ না গণয় হইল যে তোমার সন্মুধঃ রুষ্ণ রূপা ভোমা পরি যতেক কহিতে নাবি উদ্ধারিলা বিষয় কৃপ হতে।

নিষ্পাণ তোমার দেহ কৃষ্ণভক্তি মতি অহো তোমা স্পন্নি পবিত্র হইতে॥"

প্রভু কাণীতে রহিলেন, কারণ সনাতনকে শিক্ষা দিতে হইবে। পূর্বের্বি প্রথাগে রূপকে শিক্ষা দিয়েছেন, এখন সনাতনকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ছই ভাইকে বৃন্দাবনে রাখিয়া তাঁহাদের দ্বারা জীবকে বৈষ্ণব-ধর্মের তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। এই শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিতে প্রভুর তুইমাস লাগিয়া-ছিল, প্রীচরিতাম্ত গ্রন্থে এ সমুদ্য তত্ত্ব বিবরিত আছে।

প্রস্থান বুলাবন যাইতে যাইতে কানী ত্যাগ করেন, তথন প্রকাশানল বড় থুসি ছইলেন। তথন তিনি যেগানে সেখানে যথন তথন
বলিতে লাগিলেন যে, ক্ষণ্ডৈতেন্স মুর্থানাসী, আপনার ধর্ম জানে না, বেদ
বেদান্ত পাঠ ত্যাগ করিয়া নৃত্যগীত করে, ভাবকানী দ্বারা ইতর লোককে
ভূগায়। আবার সে ব্যক্তি মহা ঐক্রজালিক, নানা রূপ আশ্চর্য্য দেখাইয়া বড়:বড় লোককেও মুগ্ধ করে। বাহ্নদেব সার্ব্ধভৌম নাকি তাহাকে
ক্ষণ বলিয়া নিদ্ধারণ করিয়াছেন। এমন কি তাহাকে নাকি যে দেখে
সেই ক্ষণ বলিয়া বিধাস করে। কিন্তু এ সমুদায় ভাবকানী কাশীনগরীতে
চলিবে না।

ষণনই প্রভাব প্রভাব শুনিতেন, তথনই প্রকাশ নাদ ইনিখিত জার প্রভ্রুক নিদা করিতেন। কাশী তাগে করিয়া প্রভু রুলাবন লান করিলে, প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি ঠিক তাহাই ইইয়াছে। ভয়ে চৈতত্ত্ব আমাদের নিকটে আসে নাই, পলাইয়া গিয়াছে। দেখিও এ নগরে সে আর আমিবে না।" কিন্তু প্রভু যথন ফিরিয়া আমিলেন, এবং নগরে আবার কোলাহল হুইল, তথন প্রকাশানন্দের পূর্বকার কথা রহিল না। তগন সে কথা একটু পরিবর্তন করিয়া বলিলেন, "চৈতত্ত্ব জাবার আসিয়াছে ? তা আহক, দেখিও সে দ্রে দ্রে থাকিবে, জামাদের এনিকে কথনও আমিবে না। তবে দেখিও, তোমরা তাহার নিকট বাইও না। তাহার বড় শক্তি, স্বর্বভৌমের তাম প্রচণ্ড লোককে ভুলায়, তোমাদের ভুলাইবে বিচিত্র কি ? তাহার যে মত তাহা পালন করিলে ইংকাল প্রকাল চই নই হয়।"

প্রকৃত কথা প্রকাশানন্দের যে বিশ্বাস, তাহাতে তিন বৈশ্ববগণে
মতে এক প্রকার নাস্তিক। কাজেই প্রভুর ধর্মে ও প্রকাশানন্দের ধর্ম
সংপ্রাতির সন্তাবনা নাই। প্রকাশানন্দের নিকট এই নিন্দা শুনিয়া, যে প্রভুবে
কথন দেখে নাই সে প্রভুর দর্শনে নিরস্ত হইতে পারিত, কিন্তু যে একবার
সে চাঁদম্ধ দেখিয়াছে, সে আর তাহা শুনিবে কেন ? যাহা হউক,
প্রকাশানন্দ প্রভুর এই উপকার করিলেন যে, প্রভুকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে
নির্জ্জনে সনাতনকে শিক্ষা দিবার অবকাশ করাইয়া দিলেন। প্রকাশানন্দের
উত্তেজনায় অনেকে প্রভুর নিকট যাইতে বিরত হইল, তাহাতে প্রভু একটু
আরাম করিবার অবকাশ পাইলেন।

✓ এদিকে প্রভর ভক্তগণ মহাক্রেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানেন যে তাঁহাদের প্রভু স্বরং শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহারা প্রভুকে প্রকৃতই প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসেন, তাঁহারা প্রভুর নিন্দা গুনিয়া মর্মাহত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের ছঃথ প্রভর নিকট জানাইতে লাগিলেন। প্রভ্র শুনিতেন আর ঈষৎ হান্ত করিতেন, কিছু বলিতেন না। তথন ভক্তগণ এক প্রামর্শ করিলেন। সেখানে একজন মহারাষ্ট্রীয় রান্ধণ বাস করিতেন, তিনি বড় লোক। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্রে তাঁহার চরণে চিত্ত সমর্থণ করিয়াছেন। প্রকাশানন এক প্রকার কাশীর রাজা। তাঁহার এতি এই ব্রান্ধণের বড় ভক্তি ছিল, কিন্তু প্রভুকে দর্শন করা অবধি তিনি প্রভুর চরণ আশ্রয় করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে প্রকাশানন্দও তাহাই করেন। তাই তাঁহাকে প্রভুর চরণে আনিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রভুর গুণামুবাদ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন স্থফল হয় নাই। ব্রাঞ্চণ ভাবিলেন যে, প্রকাশানন্দ স্বল-চিত্ত সাধু। প্রভুকে যে তিনি নিন্দা করেন তাহার কারণ প্রভুকে কখনও দেখেন নাই। একবার যদি তিনি প্রভুকে দেখেন তবে তাঁহার চুর্ম্মতি ঘটিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকাশানন প্রভুর নিকট আসিবেন না, প্রভুকেও তাঁহার নিকট যাইতে বলিতে পারেন না। ইহার উপায় কি ? তথন তিনি প্রভুৱ ভক্রগণের সহিত মিলিত হট্য়া এক পরামর্শ সাব্যস্ত করিলেন। ভাবিলেন যে কাশীর সমুদায় সল্লাসীকে নিমন্ত্রণ করিবেন, করিরা প্রভুকে মিনতি করিয়া দেখানে লইয়। যাইবেন। এই প্রাম্শ সাব্যক্ত হইলে মহারাজীয় বাল্যণ দশসহত্র স্ল্যাসী নিম্লুণ ক্রিলেন, তাঁহাদের অভার্থনার নিমিত্ত প্রকাণ্ড আন্তোজন ক্রিলেন। ভাগর

পর সকল ভক্তগণ জুটিয়া প্রভুর নিকট গমন ক<sup>ুরা</sup> নিমস্ত্রণের কথা বলিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে প্রভিন ; পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আমরা জানি যে স্থানি-স্নাজে আগনি গমন করেন না। কিন্তু আমার বাড়ী আপনার পবিত্র করিতে হইবে।"

প্রভূ সর্বাঞ্জ, তাই এ সমুদার ষড্যন্তের মর্মা বুঝিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার ভক্তগণ সকলে প্রামর্শ করিয়া, তাঁহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যাইতে আসিয়া-ছেন। বুঝিলেন যে, সয়য়সিগণের উদ্ধার সকলের উদ্দেশ্য। প্রভূ ঈ্রথং হাশু করিলেন; করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যাহা অভিকৃচি।"

তথন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন!

প্রকাশানদ শুনিলেন যে, "চৈত্ত্য" নিমন্ত্রণে আসিতেছেন, আর এ কথা এই দশসহস্র নিমন্ত্রিত সন্ত্রাগাঁ শুনিলেন। অভাভ্য সন্ত্রাসিগণ বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, কিন্তু প্রকাশানদ সন্তবতঃ একটু চিন্তিত হইলেন। এই "চৈত্ত্ব", যাহাকে তিনি প্রকাশ্তে বার বার নিন্দা করিয়াছেন, এখন অনায়াসে তাঁহার স্থানে,—তিনি যেখানে সন্ধবলে বলীয়ান, সেখানে—স্কোপূর্বক আসিতেছে! ইহার মানে কি গু সার্ব্বতোমের ভায় তাঁহাকেও ভুলাইবে নাকি গ

সন্ন্যাসিগণ সভায় বসিয়া প্রভুর জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা দেখিবেন, বাঁহাকে লোকে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করে, সে সন্ন্যামী না জানি কেমন। এমন সময় প্রভু, সনাতন প্রভৃতি চারিজন ভক্ত সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে উপস্থিত হইলেন। এথানে আমি আমার "প্রবোধানন্দের জীবন-চরিত" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিব।

প্রভূ আসিলে, সন্নাসি সভান্ন "ঐ চৈততা আসিতেছেন" বলিয়া একটী ধ্বনি হইল। সকলে উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতেছেন যে, সাড়ে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, কাঁচাকাঞ্চন বর্ণের একটি যুবা পুরুষ, অতি মন্থর গতিতে, অবনত মুখে আগমন করিতেছেন। মুখের এরপে কমনীয় ভাব যে, স্ত্রীলোকের মুগ বলিয়া ত্রম হয়। প্রসন্ন বদন, উন্নত ললাট, ও কমলনান। প্রভূ মন্তক অবনত করিয়া যেন সশক্ষ ও সলজ্জ হুইনা ধীরে ধীবে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার চারিজন ভক্ত। সন্ন্যাসিগণ হ্য চান্তিগ্রে বিলিয়া আছেন। প্রভূ অত্যে আসিয়া মুখ উঠাইয়া ব্যাহ্রবে তাঁছানিগকে নমন্তার ক্রিলেন। প্রে বাহিরে পাদ প্রকালনের

## প্রভূ ও সরস্বতী।

বে স্থান ছিল, দেখানে পাদ প্রকালন করিলেন; করিয়া—দেই খারে বসিলেন!

সন্ন্যাসিগণ এ পর্যান্ত তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন; দেখিতেছেন তাঁই ব্যাক্রম অতি অল, এমন কি বালক বলিলেও হয়। প্রভুর ব্যাক্রম তা একবিশ, কিন্তু দেখিতে তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যান্ত বলিয়া বোধ হইত মুখে ঔনতোর চিহ্নও নাই। বরং দেখিলে বোধ হয় এরপ সরল নির্বিভালনার্থ বিজগতে কেহ নাই। বদন মলিন অথচ প্রকুল, খেন অন্ত হাথময় আনন্দ রহিয়াছে।

প্রভুর মুথ দেখিলা প্রকাশানন্দের চিরকালের শক্রতা মূহ্র্তমধ্যে বিলুপ্ত প্রহল। বরং সেই মুথ যেন উাহার প্রাণকে টানিতে লাগিল। প্রকাশনন্দ নদাশর, মহাজন। তাঁহার সভাতে প্রীক্রম্পটেতত আদিয়া অপবিত্র স্থাবিদিলন, ইহা সামান্তত তিনি করিতে দিতেন না। তাহার পরে প্রভৃতির যত রাগ থাকুক, তিনি যে একজন প্রকাশু বস্তু, তাহা তিনি তাবেশ বুঝিয়াছেন।

আবার প্রভুর বদনদর্শনে ও তাঁহার দীনতায় মুগ্ধ হইয়া আর থি
থাকিতে পারিলেন না। অমনি উঠিয়া দাড়াইলেন, তাঁহার সঙ্গে সে
সহস্রাধিক সয়াসী সকলেই দাড়াইলেন। তথন প্রকাশানন্দ প্রভু
আহ্বান করিয়া বলিলেন, "প্রীপাদ! সভার মধ্যে আগমন কর্মন। অগ
বিত্র স্থানে বসিয়া কেন আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন ?"

ইহাতে প্রভু কর্ষোড় করিয়া বলিলেন, "আমার সম্প্রদায় অতি হীন আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ। আপনাদের সভার মধ্যে আমার বসা কর্ত্তনর।" ইহার তাৎপর্যা এই যে, প্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে সরস্বতী, তীর্থ, পুর্প্ত উচ্চ, এবং ভারতী নীচ। এ কথা শুনিয়া ও প্রভুর দৈন্তে মুহইয়া, সরস্বতী আপনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া একেবারে সভা মধ্যন্তানে লইয়া বসাইলেন।

মহামূভব সরস্বতীর তথন শব্দতা প্রায় গিয়াছে, বরং সেই স্থানে বাৎসল্য মেহের উদয় হইয়াছে। প্রভুর সরল ও স্থন্দর মুথ, দীনভাব ১ চরিত্র দেখিয়া সরস্বতী বৃথিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুর প্রতি ক্রোধ ছিং বটে, কিছু প্রভুর তাঁহার প্রতি ক্রোধ মাত্র নাই। ইলাকে মনে এক

অস্তাপের উদয় হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি শুনিরাছি আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণটৈতহা, এবং আপনি শ্রীকেশব ভারতীর শিবা। কিন্তুং আমাদের মনে একটি হৃঃখ আছে। আপনি এই স্থানে থাকেন, আমরা আপনার এক আশ্রমের, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন নাই কেন ?"

ু প্রভূ এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিতাস্ত অপরাধীর স্থায় অবনত মুখে রহিলেন।

তথন সরস্বতী ঠাকুর সরল ভাবে তাঁহাকে সমুদার মনের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া আমরা বিশ্বিত হইয়াছি। আপনাকে সাক্ষাং নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের সাম্প্রদার ক সম্যাসী হইয়া আমাদের সহিত মিলিত হয়েন না কেন ? শুনিতে পাই সয়াসীর যে প্রধান ধর্ম বেদ পাঠ তাহা আপনি করেন না। আবার সয়াসীর পক্ষে নিতান্ত দৃষ্ণীয় কার্য্য, মৃত্যু গীত প্রভৃতি ভাবকালিতে আপনি নিময় থাকেন। আপনি স্ববোধ, আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষ্থানীয় ব্যক্তি: আপনি এ সমন্ত ধর্মবিক্ষাক কার্য্য ও হীনাচার কি কারণে করেন, তাহা আমাকে রূপা করিয়া বলুন।"

সঁরস্বতীর প্রকৃতই তথন বিদ্বেষ ভাব গিয়াছিল। আবার, প্রভুর নিকটে বিদ্যাইহা ব্ঝিতে পারিলেন যে, তিনি যাহা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন, এ বাক্তিনিতান্ত তাহা নয়। এই জন্ত, আপনি যে পূর্বে প্রভুকে নিলা করি নিলেন, সেই দোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, ও কতক কৌতৃহল তৃতি করিবার নিমিত্ত, আগ্রীরতা ভাবে, প্রথম বিরক্তির সহিত্ত, উপরোক্ত কথা গুলি জিল্লাগা করিলেন।

প্রভূ কি উত্তর করেন ইহা শুনিবার নিমিত্ত সভাস্থ লোকে স্তব্ধ হইয়া বহিলেন।

কথা এই, প্রভূকে দেখিয়া সরস্বতী ও তাঁহার সহস্রাধিক শিষোর মন বিষয়াবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে বুঝিলেন যে, এ বস্তাট হয় সিদ্ধপুরুষ, নয় কোন দেখতা, ছলনা করিয়া মহাযা সমাজে বেড়াইতেছেন।

ধেরূপ সরস্বতী বাংসল্য ভাবে বলিলেন, শ্রীগোরাঙ্গ দেইরূপ গুরু-বুদ্ধিতে উত্তর দিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'শ্রীপাদ! আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। আমি থখন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তথন তিনি দেখিলেন যে, আমি মূর্থ। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'বাপু, তুমি মূর্থ, তুমি বেদান্ত পড়িতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে তুমি হুংখিত হইও না। তাহার পরি-বর্ত্তে আমি তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্যই দিতেছি।' ইহা বলিয়া তিনি বলি-লেন, 'বাপু এই শ্লোকটি তুমি কণ্ঠন্থ কর:—

> হরেন মি হরেন মি হরেন মিব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরস্থা॥"

শ্রীগোরান্ধ প্রভার গলার স্বর সন্ধীত হইতে মধুর। তিনি যথন মলিন মুথে ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বলিতে লাগিলেন, তথন সকলে নীরব হুইয়া শুনিতে লাগিলেন।

প্রভু যে শুদ্ধ এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন তাহা নয়, উহার ব্যাখ্যাও করিলেন। ব্যাখ্যা অন্তৃত। এ ক্ষুদ্র শ্লোকের মধ্যে এত অর্থ আছে জগতে পূর্বের কেহ তাহা জানিতেন না। প্রভু শ্লোকের অর্থ করিয়া পরে বলিতেছেন,—

"গুরুদেব আমাকে বলিতে লাগিলেন, এই দেখ বাপু কলিকালে নাম ব্যতীত আর গতি নাই; অতএব ভূমি শুদ্ধ কৃষ্ণ-নাম জপ কর, তোমার আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না; ইহাতে তোমার কর্ম্মবদ্ধ ক্ষয় পাইবে, অধিকস্কু ব্রদ্ধা প্রভৃতির যে ছুর্ল ভ ধন কৃষ্ণপ্রেম, তাহাও লভা হইবে।"

সন্ন্যাসীরা ও প্রকাশানন্দ নানা কারণে প্রভুর কথা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভুব নিকট হরেন্মি শ্লোকের ব্যাথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, বালক সন্মাসী একজন প্রবল পণ্ডিত।

শ্রীগোরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন, "আমি গুরুদেবের এই আজ্ঞা পাইয়া মন দৃঢ় করিয়া রুফনাম জপিতে লাগিলাম। কিন্তু নাম জপিতে জপিতে, আমার মন ভ্রান্ত হইল। ক্রমে আমার স্ব প্রাকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। আমি শেষে কথন হাস্ত, কথন ক্রমন, কথন নৃত্য, কথন গান করিতে লাগিলাম, তরু ও মন এলাইয়া গেল ও এক প্রকার পাগল হইলাম। তথন আমি ভীত হইয়া আপনার অবস্থার কথা বিচার করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমার এ কি দশা হইল ? এ ত উন্মন্ত জনের অবস্থা। তবে কি আমি সত্যই পাগল হইলাম? এই সমস্ত ভাবিয়া ব্যক্ত ও ভীত হইয়া আবার গুরুদ্ধ শ্রবণাপন হইলাম; এবং জাঁহার চরণে এই নিবেদন করিলাম যে, প্রেভু,।আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন, ইহার এ কি প্রকার শক্তি?

ভাপনার আজ্ঞাক্রমে আমি রুঞ্চনাম জণিতেছিলাম, জণিতে জণিতে আমার বৃদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া গেল, এখন আমি হাসি কাঁদি নাচি গাই, এমন কি; আমি নাম জণিয়া এক প্রকার পাগল হইয়াছি। এখন আমি এ দায় ইইতে কি করিয়া উদ্ধার হই, আপনি তাহার বিহিত আজ্ঞা করিয়া দিউন।'

আমার গুরুদেব এই কথা শুনিয়া হাস্ত করিয়া বলিলেন, 'তোমার এ বিপদ নয়, এ তোমার সম্পদ। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়ছে। রুষ্ণনামের শক্তিই এরপ। উহাতে এরূপ হদর চঞ্চল করে, প্রীক্রফের চরণে রতি উৎপাদন করে। জীবের যে পরম প্রুষার্থ, যাহা হইতে জীবের আর দৌভাগা হইতে পারে না, তাহাই, অর্থাৎ রুষ্ণপ্রেম, তুমি পাইয়াছ।'

শুক্ত ইহাই বলিয়া আমাকে কয়েকটি শ্লোক শুনাইলেন, মথা আমদ্ভাগবতে—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীক্রা হাতানুনালাল হলিড্ডাইছে:।

হসতাথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যনাদ্বন্নত্যতি লোকবাফঃ॥

"এই প্রকারে ধিনি অন্ধরাগ-বিগণিত চিত্ত হইয়া উচৈচ:ম্বরে আপনার প্রিয় শ্রীকঞ্চনাম লইয়া হাজ, রোদন, হুংকার, গীত ও নৃত্য করেন, তিনি সংসার হইতে স্বতম্ব থাকিয়া জীবগণকে রক্ষা করেন।"

> মধুরমধুরমেত অঞ্চলং মঞ্চলানাং দকলনিগমবলীসংকলং চিৎস্কুপং। দক্দপিপরিণীতং শ্রদ্ধা হেলয়া বা ভৃতবর নরমাত্রং তারমেৎ কৃষ্ণনাম।

''যে কেই হউক না কেন, যদি পরম মধুর মঙ্গলের মঙ্গলকর সকল নিগমের স্কুল-স্বরূপ চিন্মর ক্ষুনাম একবার হেলার অগ্না শ্রনার গান করে, তাহা হইলে, হে ভৃঞ্জবর, দেই ক্লেয়র নাম তাহাকে উদ্ধার করেন।''

তংকগামূ ভপাগোদো বিহসপোনহাম্ন:। \_ কুর্বন্তি ক্রতিনোহক্ষজ্বং চতুর্বর্গং ভূণোপমং॥

"যে ক্লতি ব্যক্তিরা মহানদেদ ক্ষক্ষণামৃত সাগরে বিহার করেন, তাঁহারা কৃচ্ছুলভা চতুর্বর্গকে অনায়াদে ভূণবং ভূচ্ছুজ্ঞান করিতে পারেন।"

তদনত্তর গুরুদেব বলিলেন, 'তুমি ক্লফপ্রেম পাইরাছ, আমি তোমার গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কুতার্থ হইলাম।' গুরুর এই আজা গুনিরা আমার শক্ষা দূর হইল। আমি তাঁহার আজা দৃঢ় করিয়া ক্লফনাম জুপিয়া থাকি। ইহাতে আমি যে ক্লুন ও হাত প্রভৃতি করি তাহাতে আমার ছাত নাই। ইহা আমি নামের শক্তিতে করিয়া থাকি, ইচ্ছা করিরা করি না।"

শ্রীগোরাপ বৈত্তের সহিত বখন কথা কহিতে লাগিলেন, তখন যেন মধু বরিষণ হইতে লাগিল। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাদিগণের চিত্ত কোমল হইল।

জীগোরাঙ্গ এইরূপে প্রকাশানদের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিলেন।
তাঁহার তিনটি প্রশ্ন প্রথমে বেলান্ত পড় না কেন ? ছিতীয় নৃত্য গীত কর
কেন ? তৃতীয় আমাদের, অর্থাৎ সয়াসিগণের, সহিত ইপ্র গোষ্টি কর
না কেন ? প্রভূইহার উত্তরে বলিলেন, বেলান্ত না পড়িলে চলে, হরিনামহ
যথেষ্ট। আবার বলিলেন, বেলান্ত পড়িলে কোন ফল নাই। কলিকালে
হরিনান বাতীত অভ্যাতি নাই, নাই। নৃত্য গীত সম্বন্ধে বলিলেন, আমি
যে নৃত্য গীত করি, সে ইচ্ছার করি না। নামের শক্তিতে প্রেমোল্য হয়,
প্রেমোল্য হইলে নৃত্য গীত আপনি আইসে। তিনি যে সয়াসিগণের সহিত
কেন মিলিতে যান না, তাহার বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না।

প্রকাশাননের চিত্র তথন প্রভুকর্ত্বক মার্কট ইইয়াছে। কিন্তু তথনও
তাঁহার মজিমান মাছে। তথনও তিনি ভাবিতেছেন যে, এ এক্টী
স্থানর বস্তু, ইহার কথা অতি মিই, এ যুবক সুবোধ, তবে এক্ট চঞ্চল। যদি
আমার কাছে কিছুকাল থাকে, তবে এই শক্তনটেতভা একটা অপূর্ব সামগ্রী
ইইবে। ইহার ক্ঞাপ্রেম হইয়াছে, ইহা বড় মঙ্গল; কিন্তু ইহার বেনান্তের
প্রতিভক্তিনাই, মে বড় দোবের কথা।

প্রভু চুপ করিলে, প্রকাশানন একটু চিন্তা করিয়া পরে বলিতেছেন,

"এ অতি উত্তন কথা। ইহাতে কাহার আপত্তি হইতে পারে না। ক্রঞ্নান লও, ইহাতে সকলের সভোষ। ক্রঞ্প্রেম হওয়া বড় ভাগোর কথা
ভাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বেলান্ত পুড় না কেন 
বলান্তর উপর
ভোহার অখ্না কেন 

"

প্রভূ বলিলেন, "শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার যদি উত্তর না দিই, তবে আমার অপরাধ হইবে। উত্তর দিলেও যদি আপনা-দের ভূষ্টিকর না হয়, তাহা হইলে আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলেও আমার অপকার হইবে। অতএব আপনারা যদি আমার অপরাধ না লগেন, তবে আমি সরল ভাবে বলিতেছি যে, আমি কেন বেশাস্ত পঠি কবি না।" ইহাতে প্রকাশানন্দ ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "এপাদ! আপনি কি বলিতেছেন? আপনার কথা গুনিয়া আমরা বিরক্ত হইব ইহা কি হইতে পারে? আপনার মুখে মধু ক্ষরিত হইতেছে। আপনার মাবুরীপূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাকাং নারারণ বলিয়া প্রতীতি হয়। আপনি অভায় বলিবেন ইহ। কখনও সন্তাবনা হইতে পারে না, আপনি অভ্নে আমানিগতে বলুন, বলিয়া আমাদের কর্ণ হুপ্ত করুন।"

প্রভু বলিলেন, "বেদান্ত ঈশ্বরের বচন। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ সন্তবে না।

এই বেদান্তের হত্তে যে মুখ্য অর্থ তাহা অবশ্য মানিব। শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ
করিয়াহেন তাহা শক্করের বাক্য, ঈশ্বর বাক্য নহে। হত্তের প্রাকৃত অর্থ কি
তাহা পরিকার লেখা রহিয়াছে। সে হত্ত থাকিতে ভাষ্যে যাওয়ার প্রয়োজন
নাই। রাখারে তথনি প্রয়োজন, যথন হত্ত ব্ঝিতে কটকর হয়। আমরা
দেখিতেছি হত্তের অর্থ সরল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহা বুঝা
কষ্ট। আপনারা দেখিবেন যে, হত্তের অর্থ একরূপ, এবং শঙ্করাচার্য্য কোন
ভিদেশ্য সাধন নিমিত্ত তাহার অর্থ আর একরূপ করিয়াছেন। ভূল কথা,
হত্ত অতি সরল তাহা সকলেই ব্রিতে পারেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য
যেরূপ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন তাহা তাহার মনকেলিত, হত্তের
কর্পের সহিত উহা মিলে না।"

সন্নাদার। ইহাতে একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন। শঙ্করাচার্য্যের ভাষে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহানের মনে স্বপ্নেও বিনত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যকে তাহারা জগন্ওক বলিয়া মাস্ত করেন। তাঁহারা ভাষে লোঝারোপ করাতে তাঁহারা উহা প্রমাণ করিতে বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার এত বড় কথা বলিমার কি হেতু আছে? শঙ্করাচার্য্য জগতের নমস্ত, তাঁহুকে সকলেই গুরু বলিয়া মাস্ত করিয়া থাকে, আপনি যে তাঁহার ভাষে দোষারোপ করিতেছেন, ইহা বড় সাহসিকতার কথা।"

প্রভূ বলিলেন, "শক্ষরাচার্য্য জগতের গুরু সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বর সকল অপেক্ষা বড়, বেদ তাঁহার শ্রীমুথের আজ্ঞা। এ স্থতের যে সরল অর্থ 'ছাহা ঈশ্বরের বাক্যা। শক্ষর যে অর্থ করিয়াছেন উহা সরল নহে। আগননাদের আজ্ঞাক্রমে আমি দেখাইতেছি বে, শক্ষরাচার্য্যের উদ্দ্যেশ্য নিজ্ञ মত-শ্বপিন, ও তাঁহার ভাষ্য মনঃক্ষিত।"

তথন শ্রীগোরাঙ্গ শহরাচার্য্যের ভাষ্যের দোব দেবাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আর সন্ন্যাদিগণ শুরু হইরা শুনিতে লাগিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ কিরণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রীচৈতভ্গ-চরিতামৃতে আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারের কথা তাহার মুথে বুন্দাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন, ও তাঁহালের কাহারও কাছে শ্রীকৃষ্ণনাম করিরাজগোস্বামী শ্রবণ করিরা চৈতভাচরিতামৃতে সেই বিচারের সার সন্নিধেশিত করিয়াছেন।

স্ন্যাসীরা শ্রীনোরাঙ্গের অন্তুত বাক্য শুনিয়া আশ্চর্যান্থিত হইলেন।
তাঁহারা কেবল পড়িয়া ঘাইতেন, তাঁহাদের গুরু যেরূপ বুরাইতেন তাঁহারা
সেইরূপ বুরিতেন। এখন প্রভুর বাগো শুনিয়া সকলের যেন চকু ফুটিল।
তথন পরম্পরে এই ভাবে মুখ চাওয়া-চাই করিতে লাগিলেন যে, ক্ল্প্রু-চৈত্রস্থ সুধু পরম স্থলর ও পরম ভক্ত নন, পরম পণ্ডিত ও বটেন। প্রকাশানন্দের অভিমান ছিল যে, জগতে তাঁহার স্তায় পণ্ডিত আর নাই। তাঁহার যত অনর্যের মূল এই পাণ্ডিতা অভিমান। এখন শ্রীনোরাক্ষ্মেই অভিমান হরণ করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ মায়াবাদী, সোহহং ধর্ম মানেন। তিনি ঘোর অছৈতবাদী, স্থতরাং ভক্তির বিরোধী। তাঁহার মতে, আমি বেই, ঈশরও সেই। ভক্তি আর কাহাকে করিব ? কিন্তু হিন্দুগণ বেদের অধীন। বেদ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যাইতে পারেন না। শক্ষরাচার্য্য আপন মত চালাইবার জন্ম হত্তের মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে চালাইবার নিমিত্ত তাঁহার দেখাইতে হইয়াছে বে, সূত্র তাঁহার মতের পোষণ করিতেছেন। তাই তিনি আপনার মনের মত স্ত্রের অর্থ করিয়াছেন। সামারণ লোকে, স্ত্রের প্রকৃত অর্থ কি তাহা আপনারা চেটা করিয়া না বুঝিয়া, শক্ষর মেরূপ বুঝায়া আসিয়াছেন সেইরূপ বুঝিয়া আসিয়াছেন।

প্রভূ এইরূপে দেখাইলেন যে, বেদের অর্থ অতি সরল, ভাষার টীকার আবিশুক করে না। সেই সরল অর্থের সহিত শক্ষরের মতের কিছুমাত্র মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ অমিল।

প্রকাশানন্দ বলিকোন, "প্রীপাণ! আপনি যেরপ ভাষ্যের দোষ দিলেন তাহা শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হইতেছে না, কারণ আপনি স্থায়) কথাই বলিতেছেন। আপনি পরম পণ্ডিত তাহাও জানিলাম। শ্বরাচার্যোর মত বণ্ডন করিলেন, এ আপনার অসীম শক্তির পরিচয়। এখন আর কিছু শক্তির পরিচয় দিউন। স্ত্তের মুখ্য অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরূপ বুঝিয়াছেন।"

তথন প্রীণোরাঙ্গ স্থ্রের মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। একটি একটি স্থ্র বলিতে লাগিলেন, আর অর্থ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে অর্থ করিনেন বে, ভগবান বড়ৈখ্যগুপুর্ব সচিদানন্দ বিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম দারা তাঁহাকে পাওরা বার। ভগবানে প্রেম, জীবের প্রম পুরুষার্থ।

অথে প্রাভূ শঙ্করাচার্ব্যের ভাষ্য ছবিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার বননে স্ত্রের অর্থ শুনিরা সন্তাসিগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, প্রীক্ষটতেত্য শুদ্ধ ভাব্ক সন্তাসী নহেন, বয়ক্রেমে যদিচ বালক, কিন্তু ক্ষমতার শঙ্করাচার্গ্য অপেক্ষা বড়।

প্রকাশানদের তপন এক প্রকার পুনর্জনা হই প্রথমে প্রভ্রম উপর সম্পূর্ণ জোধ, দ্বেম ও ঘ্রণা ছিল। ঘ্রণা ইহা বা ি মর্থ ও বঞ্চন। জোধ ইহা বলিয়া—মে তিনি তাঁহার লাগুপুর গোপাল ভটকে কুপথে লইয়াছেন। দ্বেম ইহা বলিয়া—মে ক্রফটেতভা জগতে অনেকের নিকট তাঁহা অপেকা প্রভি। এখন দেখিলেন, ক্রফটেতভা পরম ভক্ত, পরম প্রিড, সর্ব্বপ্রকারে পরম স্থানর। নিপিলেন, তাঁহার প্রকৃতি মধুর। আর দেখিলেন যে, ভক্তি বলিয়া যে জন্য উহা অতি স্থায়ে, আর এই মহাতর সেই বালক স্য়ানীর নিকট তিনি বিভিলান। এই সমন্ত কারণে প্রভুৱ প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মমতা ও ধ্রার উদ্যা হইল। তখন মনে হইল থে তিনি এই স্থাতে বিনাও বস্তুর্ভাকে অভার করিয়া নিলা করিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্তর্ভাকে সভায় করিয়া নিলা করিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্তর্ভাকে সভায় করিয়া নিলা করিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্তর্ভাকে সভায় করিয়া নিলা করিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্তর্ভাকে সভায় করিয়া নিলা করিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্তর্ভাকে সভায় করিয়া নিলা করিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্তর্ভাকে সভায় করিয়া নিলা করিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্তর্ভাকে সভায়ে করিয়া নিলা করিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্তর্ভাকে সভায়ে করিয়া নিলা করিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্তর্ভাকে সভায়ে করিয়া নিলা করিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অন্তর্ভাকির সভায়ে করিয়া নিলাকরিয়াক্রন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অনুভানিকে সভায়ে করিয়া নিলাকরিলন।

প্রকাশানন, মহাশয় ব্যক্তি। তিনি তথন অতি কাতর হইরা প্রভুকে বিনিলেন, "গ্রীপান! আপনি জানেন, আপনাকে আমি বরাবর নিন্দা ও ঘূপা করিবর আসিবাছি। তাহার কারণ এই যে, আমি দত্তে উন্মত্ত ছিলাম ও আপনাকে জানিলাম । দেখিলাম আপনি ব্যয়ং বেদ ও মানের। অথনা আপনাকে জানিলাম । দেখিলাম আপনি ব্যয়ং বেদ ও মানের। অপনার নিকট এতদিনে বেদের প্রকৃত অর্থ বৃদ্ধিলাম। ভক্তি যে গ্রাপ, কাহা পূর্বে বৃদ্ধিলাম। অপনার ক্রিয়বে তিনি কেলা বৃদ্ধিলাম। আপনিই আমার প্রকৃত গুরু। অদ্য বৃদ্ধিলাম । তিনিল কাম বর্ষা ধ্রামার প্রকৃত গুরু। অদ্য বৃদ্ধিলাম তিনাৰ কাম বর্ষা ধ্রামার প্রকৃত গুরু। আমার বিভাগের কাম বর্ষা ধ্রামার প্রকৃতি গ্রামার প্রকৃত গ্রুমার কাম ব্যামার প্রকৃত গ্রুমার কাম ব্যামার প্রকৃত গ্রুমার কাম ব্যামার প্রকৃত গ্রুমার কাম ব্যামার প্রকৃত গ্রুমার কাম বর্মা ব্যামার প্রকৃত গ্রুমার কাম ব্যামার প্রকৃত্তি বিভাগের কাম বর্মা ব্যামার বিভাগের কাম বর্মা ব্যামার প্রকৃত গ্রুমার কাম ব্যামার প্রকৃত গ্রেমার কাম ব্যামার বিভাগের কাম বর্মার বিভাগের বিভাগের কাম বর্মার বিভাগের কাম বর্মার বিভাগের বিভা

তথন সন্মাসিগণ ভক্তিতে গদ গদ হইয়াছেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশা-নদের নিকট ভক্তিসম্মদে উপরি উক্ত স্থলনিত বক্তৃতা শ্রবণ মাজ সকলে "রুফ কুফ" বলিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন।

গঠিকগণ, প্রভু হরেনমি শ্লোকের কিরূপ অর্থ করিলেন একবার অন্থ-ভব করুন। শ্লোকের অর্থ এই। এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্ত গতি নাই। হরিনাম ব্যতীত, অর্থাৎ কেবল হরিনাম ব্যতীত, গতি আর নাই, আর নাই, আর নাই। অর্থাৎ যোগ, যাগ, তপস্থা, পূজা, অর্থনা, ইহার কিছুতেই গতি হইবে না, কেবল হরিনামে হইবে। অন্ত কোন সাধনের প্রয়োজন নাই, দেবদেবী পূজা পর্যান্ত বিফল।

সন্নাসিগণ পরে ভোজনে বসিলেন, শ্রীগোরাঙ্গকে আদর করিয়া বসা-ইলেন। ভিক্ষা অস্তে প্রাভূ বাসায় চলিয়া আসিলেন। তথন সন্নাসীদের মধ্যে, শ্রীগোরাঙ্গপ্রভূ যাহা বলিলেন, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যেরা বলিতে লাগিলেন যে, "শ্রীকুষ্ণটৈতভারে মুথে অমৃত রৃষ্টি হইল। এতদিন পরে বেদের প্রকৃত তাংপর্য্য বৃষ্ণিতে পারিলাম। কলিকালে সন্নাস করিয়া সংসার জয় করা যার না। সংসার জিনিবার একমাত্র উপার হরিনাম। অতএব এত দিন যে পণ্ডশ্রম করা গিয়াছে, আর তাহাতে প্রয়োজন নাই, এখন ভাই সকলে হরি হরি বল। শক্ষরাচার্য্যই হউন, আর যিনিই হউন, কাহারও উপরোধে পরকাল নই করা যায় না।

তথন প্রকাশানন্দ কহিলেন, "শহরাচার্য্যের ইচ্ছা অবৈত মত স্থাপন করা, এই সংকল করিয়া তিনি তাঁহার মনের মত স্ত্রের বিহৃত অর্থ করিয়া-ছেন। স্বতরাং তাঁহার অর্থ যথন পড়িতাম, তথন মুথে হয় হয় বলি-তাম, মনে প্রতীত হইত না। শ্রীকৃষ্ণচৈত্তা সরল অর্থ করিলেন, অমনি সেই অর্থ হৃদ্যে প্রতীত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈত্তার মুথ দিয়া সার তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। আমি সব জানিয়াছি, আর আমার জানিবার কিছু নাই।"

প্রকাশানন্দের সভায় এইরপ গোল হওয়াতে সমস্ত কাশী নগরীতে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। তথন নানা দেশীয় পণ্ডিত আসিয়া প্রিগোরাঙ্গ প্রভূকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। বারাণসী পরিত্যাগ করিবার পাঁচ দিন থাকিতে প্রভূ প্রকাশানন্দের সহিত মিলিতে ও ভিক্ষা করিতে প্রস্কাশ হয়েন।

ভিন্ন দিন্দানের নেতৃগণ, কাশীর অন্তাক্ত সাধু ও পণ্ডিতগণ, সকলে প্রভূকে ঘিরিয়া কেলিলেন। প্রকাশানক, গৌড়ীয় নবীন সন্নাদীয় মত গ্রহণ করিরাছেন, ইহাতে সে দেশে ছলস্থল পড়িয়া গেল। তথন প্রত্ব বিশ্রানের মুহূর্তও সময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবেলম্বীরা প্রভূর কাছে আসিয়া কেহবা দর্শনে, কেহবা কাশনে, কেহবা বচনে প্রেমে উন্নত হইয়া ক্ষণনাম করিতে করিতে প্রভূর কাছে বিদার লইলেন। সমস্ত বারাণনী নগরে কৃষ্ণ-নামেব কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি ও নাম সংকীর্তন হইতে লালিল, ও লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভূর হারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রকাশানদের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ ইইলে, প্রকাশানদের বজের ভাষ দৃঢ় মন নথ্রীভূত ইইল। যদি বরোজান্তা কোন নারী প্রেমে আবদ্ধ হরেন, তবে তিনি একেবালে পাগলিনী ইইরা থাকেন। যিনি শিক্ষা হারা হলর কঠিন করিরাছেন, তাঁহার যদি কোন কারণে উই। দ্রবীভূত হয়, তবে তাঁহার প্রস্তর্বৎ হলর ইইতে হহ করিয়া জল উঠিতে থাকে। প্রকাশানদ হভাবতঃ সঞ্চর লোক। হিনি স্বভাবতঃ রাধার গণ, অর্থাৎ—প্রেম উৎকর্যই তাঁহার প্রকৃতি অনুমোদনায়। দৈব বশতঃ তিনি সরাাগী ইইয়াছেন; যেমন লোকে বাঁব হারা নদীর স্রোত বন্ধ করে, তিনি সেই রূপে তাঁহার হলরের তরঙ্গ আবদ্ধ করিয়া রাণিয়া ছিলেন। শ্রীগোরাঙ্গের দশনে তাঁহার হেই বাঁব অন ভানিয়া গেল। তথন তাঁহার হৃদয়, যাহা তিনি শুখাইয়া ফেনিয়াছিলেন, তাহা আর্দ্র ইইল। তথন শ্রীভগ্রানের সৌরত তাঁহার ইস্ক্রিরোচির হওয়ায় তিনি অভিনব এক অতি স্ব্রাছ্ আনন্দ ভোগ করিতে পারিলেন। তিনি শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভক্তবংশল ভাগবানকে ভক্তি করা স্থ্ব বেদের উপ্রেশ নয়, মন্ত্রের পরন পুরুষার্থিও বটে।

কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে আর<sup>°</sup> একটি চিতার উদয় হইল, চিতাটি তিনি তাঁহার নিজ কত লোকের দারাবাক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটী এই—

> সাক্রানন্দোজ্ঞনরসময়প্রেমনীথুবসিন্ধোঃ কোটং বর্ধেৎ কিমাপককণালিখনেতাগুনেন।

> কোটং ব্যেষ্ড কিমাপক্ষণাস্থ্যনেত্রাঞ্জনে। কোহমুগ দেবঃ কনক্ষদলীগর্ভগোরাঞ্চ ষষ্ট শেততঃ ক্ষাল্যম নিজপদে গাঢ়যুক্ত-চকার॥

অস্যার্থ।—গাঁহার অঙ্গ্রাষ্ট কনককদলীর গর্ভের ভায় গৌরবর্ণ, এবং

থিনি করণরস-সিক্ত অঞ্চনপূর্ণ নেত্র ছারা নিবিড় উচ্ছল রসমন্ত্র প্রেমরূপ স্থাসিকুকোটিকে বর্ষণ করিতেছেন, ইনি কে এবং কেনই বা আমার চিত্তকে নিজ চরণারবিক্দে দৃঢ়রূপে নিযুক্ত করিলেন ?

সরস্বতী ঠাকুর ভঙ্কি হইতে উথিত অভিনৰ স্থুখ অন্নতৰ করিরা ক্তত্রতাপূর্ব ধ্বরে প্রীগোরাঙ্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, তিনি বে কঠোর জীবন বাপন করিতে ছিলেন, তাহার মধ্যে এরূপ আনন্দ ভাঁহাকে কে আনিয়া দিল ? সে এই নবীন সন্ন্যাসী প্রীকৃষ্ণচৈত্তপ্ত ! ভাবিতেছেন বে, প্রীগোরাঙ্গের নিক্ট তাঁহার বে ঋণ ইহা শুধিবার নহে।

বাঁহারা মহা স্র্যাদী কি মহা নান্তিক, তাঁহারাত ভক্তিরপ স্থা আধানন মাত্র মুক্ত হইরা থাকেন। এইরপ একটী সাধুর কথা আমি শীল্পনিনিমাই চরিত গ্রন্থের বিতীয় খণ্ডে লিপিয়াছি। তিনি আকাশ ভলন করিতেন, কিন্ত যথন একটা পূর্ব্বরাগের কীর্ত্তন শুনিলেন, অমনি অধীর হইরা রোনেন করিতে লাগিলেন। সরস্বতী, প্রভ্র কথা ভাবিতে ভাবিতে আমনি গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে ক্র্তি পাইল, তাই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া উপরের লিথিত শ্লোকটা রচনা করিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তথন এইরপ চিন্তা করিতেছেন, এই বে স্বর্ণকান্তিবিশিপ্ত নবীন পুরুষটি, ইনি কেণ্ ইনি প্রেমপূর্ণ নয়নে আমার পানে চাহিলেন, কেনণ্ ইনি আমার কাছে চ'ান কিণ্ ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন, কেনণ্ আর আমার চিত্ত, আমার কথা না শুনিয়া, উহাঁর চরণমূথে কেন ধাবিত হইতেছেণ্ এ বস্তুটি কেণ্ এটি কি মন্তুয়, কি কোন অনির্ব্তিনীয় দেবতাণ

এই থে সরস্বতী ঠাকুরের মনের ভাব ইহাকে রভি বলে, ইহাই প্রেমের বীঙ্গ। রুঞ্জেমে ও সামান্ত প্রেমে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই! কোন ত্রী, কোন পুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করেন। সেই ক্রীলোকটীর নিকট তাঁহার প্রিয়জন একটা অনির্বাচনীয় দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি তাঁহার নিমিত্ত জাতি, কুল, সমুদার বিস্ক্রন দিয়া থাকেন।

্দেইরপ প্রীক্ষের প্রতি প্রেমের উদর হর। প্রীগোরাঙ্গ জাপনার দেহ হারা জীবকে এ সমুদার শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন! প্রীগোরাঞ্জর
গয়াধানে ক্ষেও রক্তি হইল, তাহার পরে গৌড়ের নিকট কানাই নাটশালায় প্রীক্ষণ দর্শনে প্রেমের উদয় হইল। এই রূপ প্রীবিগ্রহ, চিত্রপট
দর্শনে, কি স্বপ্রে, কি সাক্ষাদর্শনে প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীনোরান্ধের সাক্ষান্ধর্ণনে প্রকাশানন্দের রক্তি ইইরাছে। আপানি বেশ ব্রিতেছেন যে, তিনি প্রকৃতিস্থ নাই, শ্রীগোরাঙ্গ তাঁহার চিত্ত ধরিয়া আঞ্চর্ম করিতেছেন। তিনি তথন প্রীগোরাঙ্গ ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিতেছেন না। কেবল তাঁহাকে ভাবিতেছেন, ভাবিতেছেন তিনি কে প্রকথন আপনার উপর, কথন তাঁহার উপর ক্রোধ ইইতেছে; ভাবিতেছেন, তিনি কেন আমার মাথা থাইতেছেন, আমি এখন কি করিব ? তাঁহার কাছে কি যাইব ? না যাইয়া থানিতে পারি না, কিন্তু যাইতে লজ্জা করে, লোকে কি বলিবে ? সরস্বতার হৃদয়ে এই আন্দোলন চলিতেছেন, এমন সম্ম্ন তিনি কোলাছল ভনিতে পাইলেন।

যে দিবস প্রাভূ প্রকাশানদের সহিত মিলিত হন, সেই দিন অবধি
প্রভুৱৰ বাদায় লোকের সংঘট্ট হইতে আরম্ভ হয়, ইহা উপরে বলিষাছি।
তিনি যথন মান করিতে গমন করিতেন, তথন পথের ছই ধারে লক্ষ
লোক বাড়াইয়া রহিত। তিনি যথন আসিতেন, তথনও ছই ধারে লক্ষ
লোক থাকিত, সকলে হরিএবনি করিত ও তাঁহাকে সাইাঙ্গে প্রণাম
করিত। পুরে বলিয়াছি যে, প্রকাশানদ সরস্বতীর মিলনের পরে প্রভু
মোটে চারি পাঁচ দিন কানীতে ছিলেন। স্বতরাং এ সমুদায় ঘটনা এই
চারি খাঁচ দিনের মধ্যেই হয়। সেই মিলনের ছই তিন দিন পরে প্রভু
এক দিন পঞ্চনদে মান করিয়া ঐ পথে বিন্মাধব হরি দর্শন করিতে গমন
করিলেন। তিনি প্রতাহ মান করিয়া এইরূপ বিন্মাধব দর্শন করিয়া
বাসায় আসিতেন।

প্রস্থার পদে ভল চারিজন ছিলেন। চক্রশেশর, তপন মিশ্র, পরমানক ও সনাতন। শ্রীগোরাঙ্গ বারাণদা নগরীতে তাঁছার প্রেমভাব গোপন করিয়া রাবিতেন। অন্তানিন বিলুমাধুব দর্শন করিয়া আপনার অনিবার্য্য প্রেম দম্বরণ করিয়া চুপে চুপে গৃহে যাইতেন। কিন্তু দে দিবদ সামলাইতে পারি-লেন না। বিক্মাধবকে দশন করিয়াই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে ভক্রগণও উন্মত্ত হইলেন, তাঁছারা উপরিউক্ত চারিজন হাতে ভালি দিয়া এই পদ গাইতে লাগিলেন:—

হরি হরয়ে নম: কৃষ্ণার যাধ্বার নম:। যাধ্বার মাধবার কেশবার নম:॥

গ্রভুর দলে দহল দহল গোক পূর্ব হইতেই ছিল। ভাহারা কলরৰ

করিতে ছিল। আবার প্রভুর প্রেমভাব ও নৃত্য দেখিয়া সেই কর্ণর: শুতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

এই যে অন্যব্যর কাপ্ত বর্ণনা করিতেছি, ইহা হইবার ছই তিন মাদ পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ প্রভ্রের আগমনাবধি, কানীধামে লোকের মন কর্ষিত হইতেছিল। সেখানকার আধ্যায়িক রাজ্যের নেতৃগণ ভক্তি মানেন না। তাঁহারা জানেন, বেদাভ্যাস যোগসাধন প্রভৃতি বড়লোকের ধর্মা। তাই মাহারা বছলোক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা সেই রূপ সাধন ভন্তন করেন। শ্রীভগবভক্তি বলিয়া যে বন্ধ উহার নাম মাজ্র শুনিয়াছেন, উহা ব্যাপার কি তাহা জানেন না। এরূপ ভক্তিবিমুখ স্থানে হঠাৎ ভক্তিবীজ্ঞ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইবে না, কি অঙ্কুরিত হইলে তাহা জীবিত থাকিবে না, শীল্ল নই হইয়া যাইবে, ইহা প্রভু জানিতেন। আর প্রভুর রূপায় এখন তাহার ভক্তগণ এই তন্ধ্ব বেশ জানিয়াছেন। তাই বোধ হয় প্রভু পূর্ব্বে কাহারও সহিত নিশেন নাই।

কিন্তু যদিও তিনি কাহারও সহিত ঘনিও সঙ্গ করেন নাই, তবু শুদ্ধ তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নগরে ভক্তির উদয় হইয়াছে। তাঁহার দূর দর্মনে, হাব ভাব কটাকে, তাঁহার ভক্তগণের চরিত্রে, নগরে একটা কলরে হইয়াছে যে, একটা অলোকিক সয়াদৌ আসিয়াছেন। কেহ বলিতে লাগিলেন যে ইনি বড় মহাজন, কেহ বলিতেছেন ইনি স্বয়ং প্রীক্রফা! প্রীপ্রারাঙ্গ প্রভুর লীলায় এই একটা অছুত ঘটনা বয়াবর লক্ষিত হয়। তিনি যখন বেখানে উপস্থিত হইতেন, সেখানে তথনই প্রীভগবান আসিতেছেন কি আসিয়াছেন এইয়প লোকের মনে হইত। প্রীনবর্দীপে তাঁহার প্রকাশ হইবার পুর্কে লোকে তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দক্ষিণ দেশে যখন যেখানে যাইতেন, প্রক্রপ লোকের মনের ভাব হইত। যখন কুলাবনে গমন করেন, তথন সেখানে জনরব হয় যে প্রীক্রফ উদয় হইয়াছেন। বারাণসীতেও ঠিক সেইয়প লোকের মনে উদয় হইয়াছিল যে, সেই নগরে কি একটা রহৎ কাণ্ড ঘটবে তাহার উদ্যোগ হইতেছে। তাহার পরে যথন সয়্যাসিসভায় প্রভু জয়লাভ করিয়। আসিলেন, তথন সমুদায় বারাণসী প্রভুকে লইয়া উমাত্ত হইল।

এইরূপ যথন সর্ব্ব সাধাণের মনের ভাব,—যথন কাশীবাসিগণের মন কর্মিত ও দ্রবীভূত করা হইল,—তথন ভক্তিবীজ রোপণ করিবার সময় হইন, আর তাই প্রভু উহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই নিমিত্ত প্রকাশা-নন্দের স্থিতি মিলিলেন।

া প্রেনে উন্মন্ত হইয়া দেই মৃত্য আরম্ভ করিলেন আর অমনি তরঙ্গ উঠিল, দেই তরঙ্গে প্রথমে ভক্তগণ, পরে দর্শক লক্ষ লোকে প্লাবিত হই-লেন। সকলে আনন্দে উন্মন্ত ইইলেন।

শ্রীগোরান্ধ নৃত্য করিতেছেন একথা মুথে মুথে নগরমত হইরা পোল।
সহল্র সহল্র লোক নৃত্য দেখিতে আসিল, ও সে লোকে পরিপূর্ণ
ইইরা গেল। প্রভু নৃত্যকালে মুথে হরি হরি ধরন করিতেছিলেন। আর
সহল্র সহল্র লোক গগন ভেদ করিয়া সেই সঙ্গে হরিধ্বনি করিতে লাগিল।
ইহাতে অতিশ্য কলরন হইল। প্রকাশনিক বখন বাসার বসিয়া মনে মনে
ভিন্ন করিতেছেন, কক্ষ-চৈত্ত বুরুটি কি, তখন তিনি এই কলরন শুনিতে
পাইলেন। এমন সমল্ল একজন লোক দৌজ্যা আসিয়া তাঁহার সভায়
সংবাদ দিল সে, ক্ক্-চৈত্ত নৃত্য করিতেছেন, তাহাই দেখিয়া লক্ষ লোকে
হরিধ্বনি করিতেছে।

এই কথা শুনিষা প্রকাশানন্দ সরস্বতী ব্যগ্র ইইয়া সভা সমেত উঠিয় ঞীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিতে ধাইলেন। ঞীগৌরাঙ্গের বচন শুনিয়াঙ্গেন, রূপও দর্শন করিলাছেন, ও তাঁহার নয়নবাণের শক্তিও অন্তত্ত্ব করিলাছেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমভাব কি নৃত্য কথনও দর্শন করেন নাই। আজ বিধি সেই শুভদিন মিলাইয়া দিলেন। যে নৃত্য দর্শনে মার্লভৌম প্রভৃতি মহামহোপাধায়য়গণ বিগলিত ইইয়াছেন, আজ ঞিগোরাজের সেই ভুবননোহন নৃত্য দর্শন করিতে যাইতেছেন। জগৎমান্ত্র, গুড়ীর প্রভৃতি, বিজ্ঞোরম, জোনময়, কৌপীনধারী সয়য়াসীঠাকুর, ধৈর্মহারা হটয়া, বালকের মত, দও কমওলু কেলিয়া, সয়য়াসীনিংগ্র য়ণ্ণীয় সামগ্রী নৃত্য দেখিতে দৌড্লেন।

এইত কথা কি শ্রুৰণ করুন্। সরস্বতী তথন ভিতরে বাহিরে কেবল ৌরনর দেখিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি প্রভুব নিকট গমন করেন, তাঁহার নিকট উপবেশন করেন, কি তাঁহার কথা শুনেন, অস্ততঃ একবার "উড়ি মারিমা ম্থ থানি দেখিয়া আইদেন; কিন্তু প্রভুৱ সহিত মিলন ইটকেছে লা। প্রভু ছাইদেন না, তিনিও অভিমানে যাইতে পারেন না। তিনি কাশীর একরূপ রাজা, ভারতের সর্ব্ধ প্রধান সন্মাসী। তিনি এথন চঞ্চল

বালকের স্থায় বালক-চৈতস্তকে দেখিতে যাইবেন, ইহা কিন্ধপে হয় দিনকণ কুলের নায়," তাই উহা পারিতেছেন না। এখন একটী স্থাবাগ পাইলেন, আর অমনি প্রাণনাথকে দেখিতে দেড়িলেন।

তাঁহাকে ও তাঁহার সভাসদৃগণকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, তিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নৃত্যকারী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সন্মুথে দাঁড়াইলেন। প্রকাশানল যাইয়া কিরপ দেখিলেন তাহা তাঁহার নিজ ক্বত শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, সে শ্লোকটি এই :—

উচৈচরাকালরতং করচরণমহো হেমদত্তৌপ্রকাতৌ বাহু প্রোকৃত্য সভাওবতরলতহং পুগুরীকায়তাক্ষ্। বিষস্যামস্বলহং কিমপি হরিহরীত্যুন্তানানন্দানৈ-কান্দে তং দেবচুড়াম্নিয়ন্ত্রাস্বানিই তিম্বচন্ত্রন্ম

অস্যার্থ। -- "বিনি নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দ্ধিকে করচরণকে আক্ষালন করাইতেছেন, বিনি স্বর্গদণ্ড সদৃশ বাহুদ্ধ উর্দ্ধ করিয়া আপনার শরীরকে তরস্বারমান করিতেছেন, এবং বিনি উন্মন্তের হায় হরি হরি এই আননদ্জনক ধ্বনি দ্বারা জগতের অভভ ধ্বংস করিতেছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ অতুল রসমুগ্ধ প্রীচৈতহাচক্রকে বন্দনা করি।"

প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভূকে দেখিলেন যেন সোণার পুত্তলি ইতন্তত ।

নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন। প্রেমে অঙ্গ গলিয়া পড়িতেছে। আনন্দে
চক্রমুখ প্রকুল ইইয়াছে। কমললোচন দিয়া পিচকারীর ভাষে ধারা
ছুটিতেছে ও সেই নয়নের জল দারা চতুঃপার্শন্ত সম্দায় লোকের অঞ্চ
বিবোত হইতেছে। সরস্বতী, সমুখে এক অপরূপ অনির্ক্চনীয় ছবি দশন
করিলেন। দর্শনে প্রথমে ক্যন্তিত হলেন, যেন মুর্জিত হয়েন।

পরে একটু দখিং পাইরা তিনি ক্রোণায়, কি দেখিতেছেন, ইহা অস্ত্রুভব করিলেন। এইরপ একটু নৃত্যমাধুরী দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দের হৃদয় দ্রবীভূত হইল, ও বছকাল পরে নয়ন হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ধারা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

বিজ্ঞ লোকের পক্ষে নয়নবারি-নিক্ষেপ বড় সজ্জার কথা, সরস্বতীর পক্ষে ত বটেই। সেই শতসংস্ত লাকমধ্যে সরস্বতী রোদন করিবেন, ইহা কির্মেণ হইবে? কিন্তু তিনি জ্ঞানি নয়নধারা নিবারণ করিতে পানিতেছেন না। আনন্দধারার স্থাষ্ট হইল ও উহা মুথ বুক বহিমা পড়িতে লাগিল। ধারা পড়িতে পড়িতে তাঁহার বাহাজ্ঞান অন্তর্হিত হইল, তথকী দেখিতেছেন কিনা, যেন একটি তেলোমণ্ডিত স্থবর্গের পুতলি নৃত্য করিতেছে। হয় জ্ঞান হইতে ভক্তি নতুনা ভক্তি, হইতে জ্ঞানের উদয় হইল। তথন দেখিলেন যে, যে নবীন সন্ন্যাসীটী নৃত্য করিতেছেন, তিনি সন্মাসী নন, বৃদ্ধং শ্রীহারি, সন্মাসীর বেশ ধরিমা লোকের নিকট লুকাইয়া আছেন। সরস্বতী প্রভুকে চিনিতে পারিলেন! বৃদ্ধিলেন যে, শ্রীকি কপটসন্মাসী রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সন্ম্বে নৃত্য করিতে তান তথন কিরপ দেখিতেছেন তাহাও তাঁহাব নিজ রুত জার একটা শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই ১—

প্রবাহৈর এবাং নরজনদকোটী ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমন্ধ্যা প্রমপদকোটীঃ প্রহসনম্।
বমস্তং মাধুইর্যার মৃতনিধিকোটী বিব তন্ত্ চ্চটাভিত্তং বন্দে হরিমহন্ত্ সন্ত্যাসকপ্টম্॥ ১২॥

অস্যার্থ।—"যিনি কোটা নবমেবসদৃশ অঞ্ধারাপূর্ণ নয়ন্যুগল ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রেম-সম্পত্তি দারা কোটা বৈক্ঞাদি অবজ্ঞা করাই-তেছেন এবং যিনি অঙ্গলাবণা ও মাধুর্য্য দারা কোটা অমৃতিসিদ্ধ্ উল্পার করিতেছেন, অহো! আমি সেই কণ্ট সন্ন্যাস শ্রীহরিকে বন্দনা করি।"

সরস্বতীর নয়নধারা বহিতেছে, আর অস্তরে আনন্দের তরঙ্গ উঠি-তেছে। দেখিতেছেন জগত একেবারে স্থখনয়। ছুঃপের লেশ মাত্র এখানে নাই। অস্তরে এত আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে যে, বৈকুঠে গমন পর্যান্ত ভুচ্ছ বোধ হইতেছে। গৌরাজের, রূপ চুমকে চুমকে পান ক্রিতেছেন। আর যেন ক্রমে উন্মন্ত হইতেছেন।

নয়নের দ্বারা প্রীগোরাঙ্গকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। ইচ্ছা হইতেছে ধরিয়া আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেরপ ইচ্ছা হইতেছে বাছ জ্ঞানশৃশ্য হইয়া অঙ্গ প্রভাঙ্গ দ্বারা সেইরূপ অভিনয় করিতেছেন। তথন ভাষার পঞ্চেন্ত্রির প্রভৃতে লীন হইয়া গেল। প্রভৃ নৃত্য করিতেছেন, ভাষার পদ সেইরূপ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রভৃর অন্ধ ভরম্বায়মান হইতেছে, ভাষারও সেইরূপ ২ইতে লাগিল।

সরস্বতী ঠাকুর প্রভূর ভূবনমোহন নৃত্য দেখিয়া কিরপ মুগ্ধ হয়েন তাহা তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা অবলম্বন করিয়া আমি এই গীতটি করিয়াছিলাম, যথা:—

> প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ, কি ক্ষণে শ্রীগোরাক, नाहित्वन कृष्टि (मानाइया। कि करण ও नग्रतन, চাহিলেন মোর পানে. অঙ্গ মোর উঠিল কাঁপিয়া। আহা আহা মরি মরি, হরি হরি বোল বলি, গলিয়া গলিয়া যেন পড়ে। কঠিন হইয়া ছিম্ম, নিবারিতে না পারিমু, প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে॥ হাম চির কুলবালা নাহি জানি প্রেমজালা, আজ একি দায় হ'ল মোরে। গৌর বর্ণ চৌর এলো, যাহা ছিল সব নিল, নিয়ে গেল কুলের বাহিরে॥ নিরমল কুলখানি সল্লাসীর শিরোমণি, কলম্ক ভরিল ত্রিজগতে। বলরাম বলে শুন, সল্লাসে কি প্রয়োজন, পরম পুরুষার্থ ক্লঞ্জীতে॥

প্রভু ছই বাহ তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহ জ্ঞান মাত্র নাই। লোকে যে কলরব করিতেছে তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। প্রকাশানল যে আদিয়াছেন, আর তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তাহাও প্রভু জানেন না।

লোকের অতিশয় কলরবে পরিশেষে প্রভুর চৈতন্ত হইল ও তথনি নৃত্য সম্বরণ করিলেন। দেখেন, প্রকাশানন্দ সম্মুখে দাঁড়াইয়া সজল নরনে তাঁহার নৃত্য দেখিতেছেন। প্রীগোরাঙ্গ প্রকাশানন্দকে দেখিয়া লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তথনি প্রকাশানন্দ প্রভুর তুটি পদ ধরিমা ভূমিতে লুন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে শ্রীগোরাঙ্গ আন্তে ব্যক্তে প্রকাশানন্দকে উঠাইলেন। উঠাইয়া কহিলেন, হে শ্রীপাদ! কেন আমাকে অপরাবী করেন? নাপনি জগদ্পুক, আমি আপনার

শিষোর উপযুক্ত নহি। অবশ্র আপনার কাছে ছোট বড় সমান, আর লোক শিক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু আপনার এই কার্য্যে আমি বড় ক্লেশ পাইলাম।

প্রভূ যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন ইহা সরস্বতী জানিতে পারিলে করিতে দিতেন না। তাঁহার মনোমধ্যে প্রতীত হইয়াছে যে প্রভূ সরং তিনি। এমন বস্তুকে তিনি ইচ্ছা পূর্ব্ধক তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিতেন না। প্রকাশানন্দ অত্যন্ত অভিযানী, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহার আর অভিযান রহিল না। প্রকাশানন্দ বলিলেন, শ্রীভগবন্! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন াম তাহার শাস্ত্র আপনাকে বলিতেছি। যথা শ্রীমন্তাগবত দশসন্তর্কে

দ বৈ ভগৰতঃ শ্রীমৎপাদম্পর্শ হতাগুভঃ। ভেজে দর্পবিপু হিঁদা রূপং বিদ্যাধরার্চিতং॥

পূর্ব্বে আমি আপনার নিন্দা করিয়। আপনার চরণে অপরাধী হই-য়াছি, কিন্তু শান্ত্রে জানি যে ভগবানে অপরাধ ভগবানের চরণ স্পর্শ করিলেই ক্ষয় হয়। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিলাম, এক্ষণে আমাকে রূপা করুন।

তথন প্রীগোরাঙ্গ জিহবা কাটিয়া বলিলেন, জীবিষ্ণু! শ্রীপাদ বলেন কি ? আমি কুদ্র জীব। কুদ্র জীবকে ভগবান বোধ করেন, ইহাতে আমারও অপরাধ আপনারও অপরাধ। আমি ভগবানের দাস বই নহি। এরূপ বাক্য আর মুথে আনিবেন না।

সরস্বতী বলিলেন, আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্। ি জু যদি আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া পরিচয় দেন, তবু আমি পাষও, আপনি ভক্ত, আমার পূজা। আপ-নার রূপা পাইলে আমি রুতার্থ হই।

শ্রীগোরাঙ্গ প্রভূ উঠিয় বাদার চলিয়া গেলেন। বেরূপ কথা হইতে
লাগিল উহা বহলোকের শুনিবার উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রভূ চুপ করিলেন।
প্রকাশানন্দও তথন ধীরে ধীরে বাদার গমন করিলেন।

জীবকে ছই রূপে বিভক্ত করা যায়, বাঁহারা পরকাল মানেন ও বাঁহারা মুখে বলেন পরকাল মানেন না। বাঁহারা পরকাল মানেন, তাঁহারা পাঁচটি বসের, কি ভাহার একটি কি কভকটীর আশ্র করিয়া মহাপথের "সম্বল" করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি রস, যথা—শাস্তু, পাসা, স্থা, বাংসলা ও মধুর।

শান্ত কাহারা, না বাঁহাদের হৃদদ্মে উদ্বেগ নাই। তাঁহারা নানা রূপ সাধনে আপনার আত্মাকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের, অপর কাহারো বস্তু নন। যতগুলি ইন্সিয় ও বাসনাতে মনকে চঃথ দিতে সক্ষম, সে গুলি তাঁহারা উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন। স্কুতরাং ইন্সিয় ও বাসনা হইতে যে স্কুথোৎপত্তি তাহাতে যদিও বঞ্চিত থাকেন, কিন্তু ইন্সিয় ও বাসনাজনিত ছঃখ হইতেও অব্যাহতি পান। শান্ত রস আশ্রম করিয়া যে যে সম্প্রদায় সাধন করেন, তাঁহাদের কাহারো নাম উল্লেখ করিতেছি, যথা—বৌদ্ধ, যোগী, ইত্যাদি। তাঁহারা নানা কথা বলেন, যথা—শ্রীভগবানও যে, আমিও সে। কেই বলেন শ্রীভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাকে ভাল কি মন্দ করিতে পারেন না, আমি নিজেই আমার ভাল মন্দের কন্তা, অর্থাৎ আমি আপনার কর্মকল ভোগ করিব। কাজেই ইহারা স্বভাবতঃ ভগবডুক্তিকে তত শ্রদ্ধা করেন না।

যাহারা দাস্য রুসের সাধনা করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীভগবান হইতে পৃথক বস্তু ভাবনা করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট আধ্যাত্মিক কি বিষয় ঘটিত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যথা—"হে আমার স্থাষ্ট ও পালন কর্ত্তা, আমি দরিদ্র ও অক্ষম, তুমি কুপা করিয়া আমাকে ইহা দাও।" এই প্রার্থনা তাঁহাদের সাবনা। এই দাশুরস দারা হিন্দুগণের মধ্যে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায়, ও অক্সান্ত থর্মের মধ্যে খ্রীপ্রিয়ান ও মুগলমানগণ ভঙ্গনা করিয়া থাকেন। দাশুরস ও ভগবছক্তি এক জাতীয় বস্তু। যাহারা দেবীকে মা বলিয়া ও শহরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাদের ভঙ্গন দাশু ভক্তির অনুগত। দাশ্রের পরে আর তিনটিরস,— যথা স্বায়, বাংসল্য ও মধুর—ইহা ভক্তির বাহিরে, ইহা প্রেমের অন্তর্গত। এই রস ভগবছক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রীভগবানকে আগ্রীয় জ্ঞান ব্যতীত তাঁহাকে স্বা, পতি, কি পুত্র বলা যায় না। শ্রীভগবান ঐর্থগ্রময়,

এই জ্ঞান থাকিতে এইরূপে আগ্রীয়তা হয় না। এই তিনটি রস দারা বৈষ্ণবর্গণ ভঙ্গনা করিয়া থাকেন, বৈঞ্চবধর্ম ব্যতীত এই রস অন্ত কোন

ধর্মেনই।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে, ্ৰীভগবানকে সথা, কি পুত্ৰ, কি

প্রাণনাথ ভাবে ভক্তনা করা মহুযোর অসাধ্য, অতএব ধাঁহারা এ সব কথা বলেন, তাঁহারা কেবল কতকগুলি বাকা ব্যয় করেন। বাঁহারা এ কুথা বলেন তাঁহারা কৈবল কতকগুলি বাকা ব্যয় করেন। বাঁহারা এ কুথা বলেন তাঁহারা কৈবলধর্মের নিগৃত তথা বিচার করেন নাই। সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীভগবানকে স্থা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ বলা বার না, ইহা সত্য, ও বৈশুবগণ তাহা বাঁকার করেন। তবে তাঁহারা গোপী অন্থগত হইরা এ সমুদায় রসের পুষ্টি করেন। সে কিরপ, না, বৈশ্বর আপনি শ্রীভগবানকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন ক্রিবেন না, তবে বশোমতীর কি শচীর দ্বারা সম্বোধন ক্রাইবেন। তিনি আপনি শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ কি বন্ধু বলিয়া ভাকিবিন না, কিন্তু শ্রীমন্তর দ্বারা ভাকাইবেন। যথা

বঁধু কি আর বলিব আমি। জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হৈও তুমি॥ অনেক পুণ্যকলে গোৱী আরাধিয়ে পেয়েছি কামনা করি। না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে তেঞি সে পরাণে মরি॥ বড় ভ'ভক্ষণে তোমা হেন ধনে বিধি মিলাওল আনি। পরাণ হইতে শত শত গুণে অধিক করিয়া মানি॥ শুরু গরবেতে তারা বলে কক সে সব গরল বাদি। তোমার কারণে গোকুল নগরে ছুকুলে হইল হাসি॥ **ठ** औपांत्र वतन শুন্হ নাগ্র রাধার মিনতি রাখ। পিরীতি রদের চ্ডামণি হয়ে সদা অন্তরেতে থাক।। এই যে উপরে শ্রীভগবানকে অতি মধুর সম্বোধন, ইহা চিত্তকে আনন্দে গরিপুত করে! কিন্তু কোন্ জীব প্রীভগবানকে এরপ সন্থোধন করিবার
শক্তি ধরেন? যদি কোন জীব প্রীভগবানকে এরপ সন্থোধন করেন,
তবে তিনি হয় দান্তিক, নয় বাড়ুল। তাই বৈঞ্চবগণ প্রীমতী
রাধার হারা প্রীভগবানকে এরপ নিবেদন করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ বাসার আসিলেন। তিনি এক প্রকার ছিলেন, ছই তিন

দিবস মধ্যে তাহার ঠিক বিপরীত হইলেন। পূর্ব্বে ছিলেন মায়াবাদি-সয়াসী,
এখন হইলেন কুলটা প্রেমপাগলিনী। কয়েক দিনের মধ্যে ভরুন পথের
এক সীমা হইতে অন্ত এক সীমার আসিরাছেন। পূর্বে ছিলেন
তেজয়র স্বাধীন পুরুষ, এখন হইলেন বেন প্রেমভিথানিণী অবলা!
সৌভাগ্যের মধ্যে তাঁহার মনের মধ্যে যে সম্পার ভাব-তরক্ষের খেলা
খেলিয়াছিল তাহা তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ব, তাঁহার নিজ গ্রন্থে,
অতি জীবস্তর্মপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে প্রকাশানল অর্ভব করিলেন তিনি নিম্পাপ ইইয়াছেন।
তিনি মনে মনে ব্রিলেন তাঁহার হৃদয়ে মলা মাত্র নাই, উহা পবিত্র
ইইয়া গিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্যা হইলেন। ফল কথা, পাপ হুই প্রকারে
ধ্বংস করা যায়, এক <u>অন্তর্গপ দারা দগ্ধ করিয়া, আর এক</u>
ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি দারা দৌত, কি উহার গুণ পরিবর্তিত করিয়া। অন্ত্রতাপানলে দগ্ধ ইইয়া কেহ পবিত্র হয়েন, কেহ তাঁহার পাপরূপ ষে
অঙ্গার, তাহাকে একটু অগ্নিক্ষ্লিক্ষের দারা অগ্নি করিয়া থাকেন।

এইরূপে অন্তরের অতি কুপ্রারতি, ভক্তি কর্তৃক শোধিত হইলে উহা স্থানর আকার ধরে। তথন সেই কুপ্রারতি মহা উপকারী ও প্রার্থনীয় বস্তু হয়। যেমন আলকাতরা হইতে ম্যাজেন্টা হয়, সেইরূপ পাপকে ভক্তির শক্তিতে মহা উপকারী কোন বস্তুরূপে পরিণত করা ঘাইতে পারে।

বাঁহারা অন্থতাপানলে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ করেন, তাঁহারা জীভগবানকে বিচারপতি ভাবে ভজনা করেন। বাঁহারা তাঁহাতে ভক্তি অর্পণ দারা পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহারা জীভগবানকে স্পর্শমণিরূপে ভজনা করেন।

প্রকাশানন্দ ওাঁহার হৈত্রুচ্চান্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে প্রীভগবানকে বন্দনা করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—

> ধর্মান্সৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্মে দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি থবু সত<sup>়</sup> স্কৃষ্টিধু কাপি নো সন্।

## যদ্দন্তশ্ৰীহ্রিরসস্থাস্বাহ্নতঃ প্রানৃত্য-ভ্যাকৈর্নায়ত্যথ বিনুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশং॥

অর্থাং—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম কথন স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা অধর্মে আবিষ্ঠ, যে কথন পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন রচিত্ত স্থানে গমন করে নাই, সে ব্যক্তিও যদন্ত শ্রীরাধাক্ষকের প্রেমরস-স্থধার আস্থাদনে মন্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও ভূমিতে বিলুপ্তন করে, সেই শ্রীগোরাঙ্গ-দেবকে নমস্কার।"

আবার বলিতেছেন, যথা ৭৬ শ্লোকে—"অতি পাতকী উজাতি, ছরায়া, ছম্বর্মণালী, চণ্ডাল, সতত ছর্ম্মাননারত, কুস্থান জা ুদেশবাসী অর্থাৎ কুসংসর্গী ইত্যাদি সমস্ত নই ব্যক্তিদিগকে যিনি ক্লাইনির উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীগোরহরির আশ্রয় গ্রহণ করিবাম।"

আবার ১১১ শ্লোকে—"অক্সাং সহদর শ্রীচৈত্তাদেব অবতীর্ণ ছইলে 
যাহাদিগের যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান, এত, বেদাব্যয়ন, সদাচার
প্রভৃতি কিছু মাত্র ছিল না, পাপকর্ম্মের নির্ভির তথা আর কি বলিব,
এই সংসারে তাঁহারাও ইইচিত্ত হইয়া পরম পুরুষাথ শিরোভূষণ প্রেমানন্দ
লাভ করিতেছেন, যাহা আর কোন অবতারে নাই।

সরস্বতী বনিতেছেন যে, এইরূপে শ্রীগোরাঙ্গ কর্ত্ত জীবগণ অনায়াসে উদ্ধার পাইতেছে। কিরূপে এরূপ মহাপাপী পবিত্রীয়ত হইতেছে ? যথা চতুর্থ শ্লোক—

> দৃষ্ট: পৃষ্ট: কীর্ন্তিতঃ সংস্থাতো বা-দূরফেরণ্যানতো বাদৃতো বা। প্রেমঃ সারং দাতুমীশো য এক: শ্রীচৈতভাং নৌমি দেবং দয়ালুং॥

ব্দর্থাৎ,—"যিনি একমাত্র দৃষ্ট, আলিঙ্গিত, বা কীর্ন্তিত অথবা রূপ-লাবণাাদি ছারা বশীভূত হইলে কিখা দ্রস্থ ব্যক্তিগণকর্তৃক নমস্কৃত বা আদৃত হইলেই প্রেমের গুড় তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই পরম দ্যালু খ্রীচৈতন্তদেবকে নমস্কার করি।"

সরস্বতী ভাবিতেছেন, তিনি যে নিষ্পাপ হইয়াছেন, নির্মাস হইয়াছেন, অর্থাৎ শীতল হইরাছেন, তাহার ত আর কোন কারণ নাই, কেবল প্রভু গৌরাস্ব তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন, আর একবার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। যদি এখানে কেছ বলেন যে, সরস্বতী কি পূর্ব্বে নির্মণ ছিলেন না ? তাহার উত্তরে বলিব যে, না ; যেহেতু তথন তাঁহার ঈর্বা, ক্রোধ, নীচত্ব, অভিমান প্রভৃতি নানা দোষ অধিক প্রিমাণে ছিল। এ সম্পায় থাকিতে পবিত্র হওয়া যায় না। এখন শীতল হইয়াছেন, জালা মাত্র নাই, তাই বুঝিতেছেন যে নীরোগ অর্থাৎ নির্মণ হইয়াছেন। যে রোগী ও যে হুস্থ সে আপনাপনি বুঝিতে পারে।

পূর্ব্বরাগ উদর হইবা মাত্র প্রথমেই কিরূপ বোধহয় তাহা শ্রীমতীর উক্তি এই পদে ব্যক্ত। যথা—

"স্থি! বন্ধা প্রশম্পি। জ্ঞা

সে অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোণার বরণ থানি।" অতএব পাপ মোচনের নিরুষ্ট উপায় আত্মগ্রানি, উৎক্রষ্ট উপায় শ্রীভগ-বানের নাম কি গুণ স্লখা রসে ক্ষয়কে ধোত কি সিক্ত করা।

এগানে সরস্বতী ঠাকুর প্রভু গৌরাঙ্গ সম্বৃদ্ধে প্রত্যক্ষ এক অপদ্ধপ সাক্ষা দিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার এরপ অমান্ত্রিক শক্তি ছিল যে, তাঁহাকে শুরু দর্শনে, এমন কি দূর দর্শনে অভি যে মহাপালী সেও নির্মান হইত, এবং অভি উপাদের রজের নিগৃত্ রস পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিত। এরপ শক্তিকোন জীব কথন প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাই শীগৌরাঙ্গ ভগবান বলিয়া পুজিত।

তাহার পরে সরস্বতী দেখিতেছেন যে, তাঁহার প্রকৃতি, কৃতি, বিশ্বাস ও জ্ঞান, সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কি হইয়াছে, না, যাহার উপর ঘুণা ছিল তাহাতে কৃতি, যাহাতে কৃতি ছিল তাহার উপর ঘুণা হইয়াছে। এখনকার তাঁহার মনের ভাব শ্রবণ কর্কন। যথা তাঁহার শ্লোক—

> ধিগন্ত ব্ৰহ্মাহং বদনপরিজ্ঞান্ জড়মতীন্ ক্রিয়াসক্তান্ ধিশ্লিথিকটতপ্রাে ধিক্চ যমিনঃ। কিমেতান্ শোচামাে বিষয়রসমতাররপশ্-র কেষাঞ্চিরেশােহপাহছ মিলিতাে গৌর মধুনঃ॥

"আমি ব্ৰহ্ম এই মাত্র তব জ্ঞানে প্রকুল্লবদন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ধিক্, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্মা সকলে সর্বানা আগ্রহ যুক্ত ব্যক্তিগণকে ধিক্, উৎকট তপ্যাকারি ব্যক্তিদিগকে ধিক্, এবং যে সকল ব্যক্তি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে বশীভূত করিয়াছে সেই সকল সংযমিগণকেও ধিক্, অর্গাৎ এই সকল বিষর রসে প্রমন্ত নরগভগণ আমানের শোচনীয়, যে হেতু ইহাদ্র দিগের মধ্যে কেহই খ্রীগৌরপনাস্তোজের মধুলেশও প্রাপ্ত হয় নাই।"

তিনি যাহা চিরদিন করিয়া আদিয়াছেন, এখন তাহা যাহারা করে তাহাদিগকে তিনি "নর-পশু" বলিতেছেন। উপরের শ্লোকে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, পুর্কে তিনি নর-পশু ছিলেন। আবার বলিতেছেন, যথা ২৬ শ্লোক—

আন্তাং বৈরাগ্যকোটি র্ভবতু শমদমক্ষান্তিনৈত্রাদিকোটি স্তব্যান্ত্রপানকোটি র্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ। কোটাংশোহপ্যস্ত ন স্তাভ্রুদিপ গুল গণো বং স্বতঃ সিদ্ধ আন্তে প্রীমনৈ বং কেন্দ্রিয়ালবান্ত্রগাহিবান্যালভাৱান

"বৈরাগ্য কোটিতেই বা কি হইবে, শম দম ক্ষান্তি ও মৈত্রাদি অর্থাৎ শুচিখাদি কোটিতেই বা কি হইবে, নিরস্তর "ভত্তমসি" অর্থাৎ পরমাত্রা ও জীবামার ঐক্য বিষয়ক চিন্তা কোটিতেই বা কি হইবে, আর বিঞ্ সম্বন্ধীয় ভক্তি কোটিতেই বা কি হইবে, শ্রীমতৈতে চন্দ্রপ্রিয়-ভক্তগণের চরণ-নথ-জ্যোতি দ্বারা হর্মপ্রান্ত্র মানবদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ শুণ সমূহ বর্ত্তমান আছে, তাহার কোটাংশের একাংশও অন্যেতে নাই।"

খাহার। নিরাকারবাদী, শ্রীভগবানকে জ্যোভিঃস্বরূপ ভাবিরা বোগ-সাধন করেন, তাঁহাদের কল একাননা। খাঁহারা শ্রীক্ষপ্রেম পাইদাছেন, তাঁহাদের কল প্রেমাননা। সরস্বতী ব্রন্ধাননা উপভোগ করি ্ছলেন। থাহারা যোগ করেন তাঁহারা এই আনন্দের আস্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন প্রেমানন্দের আস্বাদ পাইয়া, সরস্বতী বলিতেহেন যে, প্রেমানন্দেযে হর্ষ আছে, ব্রন্ধানন্দে তাহার কোটা অংশের এক অংশও নাই।

সরস্বতী ঠাকুর তীহার গ্রন্থে বঁলিতেছেন যে (সপ্তম শ্রোক) অবতার
শিরোমণি নৃসিংহ, রাম ও রুষ্ণ। কপিলদেবও অবতার, যিনি জীবকে
যোগ শিক্ষা দেন। কিন্তু ইহারা যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহার সহিত্ত
শ্রীগোরান্দের যে মহৎ কার্য্য অর্থাৎ জীবকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দেওয়া,
তাহার তুলনাই হয় না। জীব-রক্ষার নিমিত্ত দৈতানাশ। যোগ-শিক্ষা
প্রেমার তাৎপর্য্য এই যে, উহা ছারা জীব উন্নতি করিবে। কিন্তু প্রেমবিভিন্ন করিকেন, তিনি জীবকে শ্রীভগ্রান্ত নিক্ক জন করিলেন।

দে জীবের যোগের প্রয়োজন নাই, তাহার দৈত্যের কি অন্ত কাহারও তর নাই। যে ব্যক্তি ভগবৎ প্রেম পাইল সে শ্রীভগবানের নিজ্ন জন হইল, তাহার আমার শ্রীরামের কি শ্রীনৃসিংহের দত্ত আশীর্কাদে প্রয়োজন নাই।

সরস্বতী মনে বিচার করিতেছেন যে, প্রীগোরাঙ্গ অবশ্র সেই প্রীহরি, সামান্ত জীব নহেন। যেহেতু যাঁহার দর্শনমাত্রে মহাপাপী মহাপ্রেমী হয়, তিনি যে সামান্ত জীব, ইহা হইতে পারে না, তিনি অবগ্রই সেই প্রীতগবান।

কথন সরস্বতী ইহাও ভাবিতেছেন যে, তিনি না হয় মূর্গ, নির্দ্ধোধ, কি মৃদ্ধ, কিন্তু বাহ্ণদেব সার্ব্ধভৌম, যিনি ভারতের মধ্যে সর্ব্ধাপেকা বৃদ্ধিনান্ ও পণ্ডিত, তিনি ত আর মূর্ম কি নির্বেধি নহেন? সার্ব্ধভৌম যথন শ্রীপ্রভূকে শ্রীভগবান বলিয়া শ্রীকার করিয়াছেন, তথন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে শ্রীক্ষটেততা কপটবেশ শ্রীহরি, সামাতা জীব নহেন।

শ্রীগোরাঙ্গ হইতে জীবে কি সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা সরস্বতী ঠাকুর,
— যিনি সর্ববিদ্যায় পারদশী,—নানা স্থানে বিচার করিয়াছেন। পাঠক
মহাশয় এখানে আপনাকে একটী নিবেদন। বোগ ভাল, কি প্রভুর মত
অর্থাৎ ভক্তি ভাল, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু বোগসাধন করা তোমার সাধ্যাতীত। সেখানে প্রভুর চরণাশ্রম বাতীত আর
তোমার গতি কি আছে ? যদি বল তিনি কে, তাঁহার পদে অবনত
হইলে যদি আমার সর্ব্রনাশ হয় ? কিন্তু সরস্বতীর ভায় মহাজন, বিনি
যোগী, পরম জ্ঞানী, সয়য়াসীর শিব্যোগি — তিনি যোগের পণ পরিত্যাগ
করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তুমি নিঃশক্ষচিত্তে তাহা করিতে পার।

প্রীগোরাদ প্রভুকে আমরা দর্শন করি নাই, তাঁহার সহিত সহবাদ করি নাই। কিন্তু তিনি প্রীভগবান বলিয়া পূজিত, অতএব তাঁহার আরুতি প্রকৃতি বিচারে অবশু লাভ আছে। অতএব হম্মনণী সরপতী তাঁহার সহিত সহবাদ করিয়া তাঁহার আরুতি প্রকৃতি কিরুপ চিথ্রিত করিয়াছেন, তাহার পর্যালোচনা করিব। সরবতী বলিতেছেন, প্রভুর "প্রকাণ্ড বাছদ্বর হেমদণ্ডের ন্তায়"; তাঁহার "হান্ত চন্দ্রকিরণের ন্তায় মনোহর"; তাঁহার "কপোল-দেশের প্রান্ত্রাণে মধুর মধুর হান্তসম্বিত"; তাঁহার "প্রীম্থ প্রণসাক্ল"; তাঁহার "শ্রীম্থ দ্বীম্থ হান্ত শোভিত"; তাহার "নিম্ন দৃষ্টি"; তাহার "কর্ণাসিদ্ধ অঞ্জনপূর্ণ নেত্র"; তাঁহার "নিম্নপন্ম হইতে নি:স্ত মনোহর মুক্তাফল সদৃশ অপ্রতিবন্ধ এবং উদগত রোমাঞ্চ 
দারা অলত্বত প্রীঅক"; তাঁহার "মুখনোন্দর্যা কোটি চক্র অপেক্ষাও স্থদৃশ্য";
তিনি "প্রফুল্ল কনককমলের কেশর অপেক্ষাও স্থদৃশ্য"; তিনি "প্রফুল
কনককমলের কেশর অপেক্ষা মনোহর কাস্তি-ধারী"; বাঁহার "জপমালা
শোভিত প্রেমে কন্সিত কর"; তাঁহার "প্রীমৃত্তি লাবণ্য দারা কোটা অমৃত
সমুদ্রকে উদগার করিতেছেন"।

সরস্বতী প্রভ্র ভাব কিরূপ বর্ণনা করিভেছেন, এখন শ্রবণ করুন্।
তিনি "করতলে বদর ফলের ভায় পাঙুবর্ণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া
নয়নজলে সমুগস্থ ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন"; তিনি "নয়ন-বারিধারায় পৃথীতল পঙ্কিল করিতেছেন"; "ঘিনি নবীন মেঘ দেখিয়া উন্মন্ত হয়েন, ময়ুরচিক্রিকা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়েন, গুঞ্জাবলী দর্শনে কম্পিত-কলেবর
হয়েন, যিনি শ্রামকিশোর পুরুষ দর্শনে ব্যথিত হয়েন।"

সরস্বতী, প্রভূর রূপ ও গুণ চিন্তা করিতে করিতে বেমন মনে একটি জাবের উদয় হই ত, অমনি উহা শ্লোকরূপে প্রকাশ করিতেন। কোন এক দিন প্রভূব রূপ কি গুণ লিখিতে অপারগ হইলেন, হইনা এই শ্লোকটী করিলেন, যথা ১০১ শ্লোক:—

সেক্তি কামকোটিঃ সকলজনসমাহলাদনে চক্রকোটি
বাঁৎসলো মাতৃকোটি ব্রিদশবিটপিনাং কোটিরোদার্য্যসারে।
গাঙীর্গোহাডাবিকোটি মে বুরিমনি:স্থাক্ষীরমাধ্বীক কোটি
রোলিবঃ সজীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্বর্যকোটিঃ॥

"যিনি কোটি কলপ্রের স্থার পরম স্থলর, কোটি চন্দ্রের স্থায় সকলের আফ্লানজনক, কোটি মাতৃসদৃশ স্নেহবান, কোটি কল্পক্ষসদৃশ দাতা, কোটি সমুদ্রের স্থায় গম্ভীর-স্বভাব, অমৃতের স্থায় মধুর এবং কোটি কোটি বিচিত্র প্রবায় রুসের প্রদর্শক, সেই শ্রীগৌরদেব জয়যুক্ত হউন।"

বিষমস্প শ্রীক্ষের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া দেখিলেন ভাষায় কুলায় না, তাই লিখিলেন "মধুরং মধুরং মধুরং" ইত্যাদি এইরূপ মধুরং মধুরং বলিয়া শ্লোক সান্স করিলেন। সেইরূপ সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর রূপ ও ওপ বর্ণনা করিতে গিয়া ভাষায় উহা না পারিয়া "কোটা" "কোটা" "কোটা" বিশিয়া মনেব ভাব ব্যক্ত করিবার চেঠা করিলেন।

সরস্বতীর তথন পুনর্জনা হইয়াছে। তিনি যাহা ছিলেন, এখন আর

তাহা নাই। তাঁহার বে সমস্ত বিষয়ে কচি ছিল তাহাতে অক্সচি হইয়াছে, কনী নগরী বাস পর্যান্ত। কানীবাসে আর বাসনা নাই। বে সমস্ত সঙ্গীও শিষ্যগণকে সহচর ভাবিয়া শ্রদ্ধা ও মেহ করিতেন, তাহাদের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ রোধ হইয়া গিয়াছে। শিষ্যগণ পড়িতে আইলে পড়ান না, পলায়ন করেন। লোকে দেখিতে আইলে লুকাইয়া থাকেন, কি তাহাদের সহিত আলাপ করেন না। কানীবাসিগণ তাঁহাকে কেহ শ্রদ্ধা করেন কি না সে বিষয়ে তাঁহার দৃক্পাত নাই।

এ যাবং বহুতর কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আসিরাছেন। অতি
প্রাচুবে গাজোখান, আর অধিক নিশিতে শয়ন করেন। এ পয়্যন্ত নানা
নিয়ম পালন বহুনিন ইইতে করিয়া আসিয়াছেন, এখন সে সমস্ত ভুলিয়া
গেলেন। বেদ পাঠ করিতে আর প্রাবৃত্তি হয় না। যে সমস্ত বিধি
পালন করিয়াছিলেন সে সকল নিয়ম পালন করিতে আর বিদ্মাত্র
ইচ্ছা ইইতেছে না; তবে করিতেছেন কি, তাহা বলিতেছি; তাঁহার প্রস্থেই
তাহার হুদ্র তরপের পরিক্টে বর্ণনা আছে।

তিনি করিতেছেন কি, না একটু একটু গীত গাইতেছেন, আর প্রস্কু থেমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহারই অমুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। কণে কণে তাঁহার চেতনা হইতেছে, আর তিনি আপনার মনকে তল্লাদ করিয়া বেড়াইতেছেন; মনকে পাইতেছেন না। আর যে স্থানে টাহার মন ছিল দে স্থানে দেখিতেছেন দোণার বরণ নৃত্যকারী গোরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। আর সর্বতী বলিতেছেন,—কি মুন্দর মুখ্মী, কি মধুর নৃত্য! আবার বলিতেছেন, হে মন-চোর, তুমি আমার সমুদায় হরণ করিলে প্রস্বতী বলিতেছেন:—

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি লোঁ কিকী বৈদিকী যা যা বা লজা প্রাহসনসমূলগান •নাট্যোৎসবেষু। যে বা ভ্রনহহ সহজপ্রাণদেহার্থ ধর্মা, গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোপি মে তীত্রবীর্যাঃ॥

"অতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর আদিয়া আমার নিষ্ঠা প্রাপ্ত লৌকিকী, আর বৈদিকী যে ব্যবহারশ্রেণী, আর প্রহদন উটেচঃম্বরে সংকীর্ত্তন নাট্যাদি বিষয়ক যে লজ্জা, আর প্রাণ ও দেহের কারণ স্বরূপ যে স্বাভাবিক ধর্মা, এই সমস্ত অপহরণ করিল।" এখন দেখুন আঁক্রফপ্রেম ও সামান্তপ্রেম এক জাতীয় দ্রব্য। কুল-টাগণ কাহারো প্রেমে আবদ্ধ হইয়া কুল, শীল, স্বামী, সন্তান সমুদায় বর্জ্জন করে। তাহারা অবশ্য কুল রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেন্তা করে, কিন্তু পারে না। সরস্বতীর ঠিক সেই দশা হইয়াছে। তিনি দেখিতেছেন ভাঁহার অনিত্যা সন্ত্রেও প্রভু ভাঁহার চিত্ত অপহরণ করিতেছেন।

তিনি যে জপ, তপ, প্রাণাদাম প্রভৃতি নিতাকর্ম করিতেন, তাহা গিয়াছে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দেহ-ধর্ম গিয়াছে, নৃত্য গীত প্রভৃতিতে যে ঘুণা তাহা গিয়াছে। কেন না, একজন বলবস্ত গৌর ি চোর তাহা সমুনায় হরণ করিয়া লইয়াছেন!

প্রকাশানদ ভাবিতেছেন, ঐ নবীন সন্ন্যাসী কি শক্তি পুরুষ! তথন
আপনাকে সংঘাধন করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রকাশান তৃমি না বড়
তেজম্বর পুরুষ ছিলে? একটি পৌরবর্ণ যুবা আসিয়। মার দশা কি
করিল?" ইহাই বলিয়া হো হো করিয়া পাগলের হ হাস্ত করিতেছেন। আবার ভাবিতেছেনঃ—

"আমি প্রকাশানন্দ, আমি নৃত্য করিতেছি, আমার ল ইইতেছে না ? হে গৌরবর্ণ ক্লঞ্চ, আমি এমন গন্তীর অটল ছিলাম, মাকে পার্গল করিলে ? আমার নৃত্য দেখিয়া কাশীবাসিগণ আমাকে ি বলিবে ? ছি! আমি যে লক্ষায় মরিয়া যাইতেছি!"

রজনীথোগে প্রকাশানন্দ প্রভ্র নিকট গমন করিলেন। যাইয়া প্রভ্র চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভ্র বাহ পদারিয়া তাঁহাকে হনয়ে ধরি-লেন। ধরিয়া ভূজনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই অাসরে প্রভ্ প্রকাশা-নন্দের স্কাম একেবারে অধিকার করিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী চেতন পাইলে আবার চরণে পড়িলেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "জীবের \*এইরূপ পদে পদে বিপদ, এ সময় যদি তুমি এইরূপ করুণা না করিবে তবে তোমার জীবের আর কি উপায় আছে ? প্রভূ, এখন আমাকে দঙ্গে লইয়া চনুন।"

প্রভূ বলিলেন, "ভূমি বৃন্ধাবন ধাও, সেই ভোমার বাসের উপযুক্ত স্থান।"

ইহাতে প্রকাশানন কাতর হইয়া বলিলেন, "প্রভূ, আমি তোমার বিবহু ধর্ণা মহু কবিতে পারিব না।" প্রকাশানন্দ তাঁহার এন্থে তাঁহার মনের ভাব বেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহা আশ্রম করিয়া আমি এই গানটী করিয়াছিলাম:—

> কি হলো কি হলো প্রাণনাথ একি করিলে। ধ্রু। চিত্ত হরে নিলে, বাউল করিলে,

> > ্ৰখন ভূমি স্বামায় ফেলি চলিলে॥

ছিলাম প্রবীণ,

অটল গম্ভীর,

টলিত না মন কোন কালে।

নাথ, করিলে কি কাজ,

গেল ভয় লাভ,

বালকের মত চপল করিলে।

সংসার বন্ধন,

করিয়া ছেদন,

সকল তেজে সন্নাসী হইলাম।

আমি, কাটিলাম বন্ধন,

একি বিভ্ৰ্বন,

আবার তুমি প্রেম কাঁদে কেলিলে॥

প্রভু অনেক প্রবোধ দিলেন। পরিশেষে বলিলেন যে <sup>ক্ল</sup>রুন্দাবনেই ভূমি আমাকে দর্শন করিতে পারিবে।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, তুমি ত আমাকে রুধা প্রবোধ দিতেছ না ?
প্রতু কহিলেন, সত্যই, শ্বরণ করিলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।
সরস্বতী কহিলেন, আপনার প্রবোধে আমি আনন্দিত হইলাম। প্রভূ
কহিলেন, এই আনন্দ তোমার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, আর অদ্যাবধি
তোমার নাম "প্রবোধানন্দ" হইল

প্রভূ এক পথে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন, প্রবোধানন জন্ম পথে বন্ধাবনে গমন করিলেন।

প্রবোধানন্দ, পূর্বে যদিও সন্নাসী ছিলৈন, তবু দশ সহস্ত শিষ্য সহিত সহবাস ও জগতের পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ, তর্ক, বিচার করিতেন। এগন অন্য এক আকার ধরিলেন। এগন বুন্দাবনে নন্দকৃপে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রে মহাপ্রভুকে পত্রে লিপিয়াছিলেন যে মৃচ্ জনেই কাশীত্যাগ করিয়া অস্ত স্থানে বাস করে। এখন আপনিই কাশীত্যাগ করিলেন। পূর্বে ভক্তিও প্রেমধর্ম কাপুরুষের আশ্রম ভাবিতেন, এখন অস্ত ধ্যান, অস্ত চিন্তা, ছাড়িয়া দিয়া কেবল শ্রীণোরান্দের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই স্বন্ধের তরক্ষে শ্রীচৈতগ্রচক্ষামৃত গ্রন্থ প্রথমন করিলেন।

এই অমূল্য গ্রন্থ থানির ছারা জীবগণ এই করেকটী মহা উপকার পাইতেছে। আমরা প্রকাশানন্দের ভার স্থার ও দ্বদশীর নিকট প্রীগোরাঞ্চ প্রস্থার করেপ বস্তু ছিলেন জানিতে পারিতেছি। মনে থাকে যেন, মহাপ্রস্থা সাধ্যক্ষ তিনি যাহা লিখিয়াছেন ইহা তাঁহার স্বচন্দে, প্রভাক্ষ দর্শন করিয়া লেখা।

দ্বিতীয়ত, শ্রীভগধানের অবতার মানিতে লোকে সহজে পারে না। প্রকাশাননের কাহিনী শ্রণে অবতারে বিশাস স্থলভ হইতে পারে।

ত্তীগ্নত, ইহা আমনা জানিতেছি নে, প্রকাশানন্দের ভার শক্তিসম্পন্ন সন্নাদী, যিনি চিরদিন প্রেম ও ভক্তিকে দ্বণা করিয়া আদিনাছেন, তিনি প্রেম ও ভক্তির আমানন করিয়া, পূর্বেন যে ব্রন্ধানক (অর্থাৎ জ্ঞান হইতে যে আনক উথিত হয়) ভোগ করিছেন, তাহাতে দ্বণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সেই গমান্তই জ্ঞান-যোগে শ্রদ্ধা থাকে, যে পর্যান্ত তুলদী ও চক্ষনের গন্ধ নাদিকায় প্রবেশ না করে। অর্থাৎ অহেতুকী ভক্তির স্থাধ যিনি পান করিয়াছেন তিনি আর জ্ঞান-যোগে মন্ধা হয়েন না।

কণা এই, সনেক খোঁগী ও জ্ঞানী আপনাদিগের ভাগ্য, ভক্তের ভাগ্য অপেকা বড় ভাবেন। তাঁথারা ভাবেন যে, যে সামান্ত ভক্ত তাথার কোন অলোকিকাঁ শক্তি নাই; তাঁথার অপেকা, যাথার মন্তকে পীপিড়ার টিবি ফ্ইয়াছে তিনিই বড় লোক। কিন্তু সরস্বতী শেষোক্ত, তাঁথার পরীক্ষিত, পঙ্কতি মুণা করিয়া ভাগ্য করিলেন, করিয়া ভক্তের যে প্রোমানন্দ তাথাই লইকে।

প্রবোধানদকে বৃদাবনে বিদায় করিয়া দিয়া, প্রভু দেশাভিমুখে চলি-লেন। সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অনুমতি দিলেন না। প্রভু চলিলেন, আর ভক্তগণ মৃচ্ছিত হইরা পড়িয়া রহিলেন।

প্রভ্ যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথে, আবার সেইরূপ পুর্ব্বকার স্থায়
বন্থপখগণের সহিত খেলা করিতে করিতে, চলিলেন। প্রীচৈতন্ত মঙ্গলে,
মুরারীর কড়চা অন্থসারে, এই সময়কার একটা বড় মধুর কাহিনী বর্ণিত আছে।
প্রভ্ একটু জগ্রবত্তী হইয়াছেন, তাহার সঙ্গী ছই জন, বলভদ্র ও তাঁহার '
ভূত্য একটু পশ্চতে। একটা গোপমুবক ঘোলের কলস লইয়া বিক্রয় করিতে
চলিয়াছে। প্রভূ তৃষ্ণার্ভ, গোয়ালার নিকট সেই তক্ত চাহিলেন। সরল
গোয়াগা প্রভূব সমুথে কলস রাথিল, আর প্রভূ কলসহ সমুদায় ঘোল পান

করিলেন। গোপযুবক প্রভুকে বলিল, ঠাকুর ইহার মূলা দিতে আজ্ঞা হয়।
তথন প্রভু ঈষৎ হাস্ত করিয়া লিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ মূল্য লইয়া কি
করিবে? গোপ বলিল যে, তাহার স্ত্রী আছে ও বৃদ্ধ মাতা আছে, তাহাদিগকে পালন করিবে। প্রভু তথন, বলভক্ত ও তাঁহার ভৃত্য, াহারা পশ্চাতে
আসিতেছেন তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, উহাদের নিকট
তক্ত্রের উচিত মূল্য বাইবে। গোপযুবক তাই বলভদ্রের অপেকা করিয়া
দাঁড়াইয়া থাকিল, প্রভু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। প্রভু ভাবিতেছেন,
গোপযুবকের স্ত্রী ও বৃদ্ধ মাতা আছে। আমারও ত স্ত্রী ও মাতা আছেন।
কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছি, ভাল করিতেছি না। এই ভাবিয়া
প্রভু তাহাদের নিমিত্ত রাকুল হইলেন, ও তথনি অন্তর্নীক্ষে এক দেহ লইয়া
নবদীপে উপস্থিত হইলেন, ইইয়া জননী ও ঘরণীর সহিত মিলিত হইলেন।
এই বলিয়া ঠাকুর লোচন দাস তাঁহার চৈতন্ত্রমঙ্গল গাঁত সমাপন করিলেন।

ওদিকে গোপযুবকের কথা শ্রবণ করন। বলভদ্র আসিলে গোপ ঘোলের মূল্য চাহিল। বলিল, ঐ যে আগের ঠাকুর যাইতেছেন, তিনি আমার এক কলস ঘোল সম্দায় পান করিয়াছেন, মূল্য চাহিলে বলিলেন, আপনারা দিবেন। বলভদ্র প্রভূর ভঙ্গী দেখিয়া অবাক। গোপকে নিনতি করিয়া বলিলেন, "গোপ! যিনি তোমার ঘোল পান করিয়ছেন, তিনি সল্ল্যাসী তাঁহার অর্থ কোথা? আর আমরা তাঁহার ভূত্য আমাদেরও অর্থ স্পর্শ করিতে নাই। ঠাকুর তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তোমার খুব ভাল হইবে।"

পোপ একথা শুনিয়া স্থাই হউক কি জংগীই হউক আর কিছু বিলিল না, বোলের কলস লইয়া বাড়ী যাইবে ভাবিল। কিন্তু কলস তুলিতে গিয়া দেখে উহা এত ভারি ৄ্য তাহা তুলিতে পারে না। তথন উকি মারিয়া দেখে যে কলস স্থাম্দায় পরিপুর্ণ গোয়ালার উহা দর্শন মাত্র জ্ঞানোলয় হইল। তথন কলস ফেলিয়া দেছিল, দৌড়িয়া প্রভুর লাগ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বলিল "প্রভু, আমি মূর্থ গোয়ালা, আমাকে ভুলান কি আপনার কর্তব্য প্ আমি রুখা ধন চাই না, আপনার বিলিয় করিলেন। গোপর্বক সামান্ত অর্থ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু নিকটে অর্থ ও পরমার্থ জুই পাইলেন।

মুরারি গুপ্তের কড়চায় প্রভুর তক্রপানলীলা এইরপ বণিত আছে—

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ পথিগছন্ কপানিধিঃ।

দৃষ্ট্বা গোপম্বাচেদং সতক্রংকলসং প্রভুঃ॥

পিপাসিতোত্ত তক্রং মে দেহি গোপ যথাম্বং।

ক্রন্তা পরমহর্ষেণ সম্পূর্ণকলসং দদৌ॥

হস্তাভ্যাং কলসংখ্যা সতক্রং ভক্তবংসলঃ।

পিয়াগোপক্যাবায় ববং দ্বায়য়ো হবিঃ॥

"এই প্রকার প্রভু পথে গমন করিতেছেন, জনৈক গোপ তক্র-কলস সহ যাইতেছে, দেখিয়া ভাহাকে বলিলেন, অহে গোপ, আমি পিপাসিত হইয়াছি, আমাকে তক্র প্রদান কর। গোপ ভাহা শুনিয়া অভিশয় হর্ষভাবে সেই তক্র-কলস প্রভুকে প্রদান করিল। ভক্রবংসল প্রভু ছই হস্ত ছারা সেই তক্র-কলস ধারণ পূর্কক পান করিলেন এবং মেই গোপ মারকে বরদান করিয়া যথা ছানে গমন করিলেন।"

প্রভু ক্রতগতিতে :বক্সপশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরি-শেষে পুরী নগরীতে পৌছিলেন, ও সেখানে আঠারনালা হইতে ভক্ত-গগৈর নিকটে তাঁহার আসিবার সংবাদ পাঠাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার ভক্তগণ আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিলেন। ইহা কিরুপ তাহা বলিতেছি। অতি রৌদ্রে জীবমাত্র হাহাকার করিতেছে, মংশ্রগণ তল না পাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সময় এক পশলা জ শীতল ও প্রচুর পরিমাণে রুষ্টি হইল। তথনি স্করি মংশুগুণ পুনজীবন পাইয়া দিখিদিগ জ্ঞান শুন্ত হইয়া বিচরও করিতে লাগিল। সেইর**া ভক্তগণ মরি**য়া ছিলেন. প্রাণ পাইয়া প্রভুর নিকট দ্রৌড়িলেন। দকলে গ্রমন করিয়া দেখেন যে, প্রভু ধীরে ধীরে আ্গমন করিতেছেন। পুরী ও ভারতীকে প্রভূ প্রণাম করিলেন, স্বরূপ প্রভৃতি অন্তান্ত সন্ন্যাসী আর গৃহি-ভক্তগণ সকলে প্রভুকে প্রণাম করিলেন, সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রভুকে লইয়া জগন্নাথমন্দিরে শ্রীমুথ দর্শনে চলিলেন। সে দিবস সার্বভৌম প্রভুকে নিমপ্রণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, অদ্য তিনি কোথায়ও যাইবেন না, সক-লের সহিত একত্র বদিয়া ভোজন করিবেন। বছদিনের পরে ভক্তগণ ও প্রভু একত্রে বিষয় মহানন্দে ভোজন করিলেন। আস্ত্রন ভক্তগণ, আমরা এই প্রভুভক্তে মিলন ও ভোজন অন্তরে দাড়াইয়া দর্শন করি।

প্রভুর সন্ন্যাদের পরে এই ছয় বংসর গত হইল। নবীন যুবাকালে অর্থাৎ যথন উনবিংশতি বংসরের তথন পূর্ববঙ্গে গমন করেন: করিয়া সেখানে "হরিনামের নৌকা সাজাইয়া জীবগণকে পার করিয়াছিলেন।" সন্নাসের কিছু পূর্বে প্রভু ন'দে হইতে মন্দার দিয়া গ্রাধানে গমন করেন। সন্না-শের পরে রাট দেশে তিন দিবস ভ্রমণ করেন, তাহার পরে নীলাচলে, এবং নীলাচল হইতে সমস্ত দক্ষিণ দেশ শ্রীপদ দারা পবিত্র করেন 🌠 নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বুন্দাবন ঘাইবেন উপলক্ষ করিয়া গৌড়দেশ দিয়া গৌডনগর পর্যান্ত গমন করেন। আবার দেখান হইতে প্রত্যাবর্তন क्रिया नीलां प्रनतां गमन करतन। स्मरं वनभर्थ वातां भी इहेगा বুন্দাবন গমন করেন, সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার নীলাচলে আইসেন। এইরূপ ভ্রমণে প্রভুর সন্ন্যাদের পরে ছয় বৎসর গেল। প্রভুর বয়স তথন ৩০ বৎসর। প্রভু তাহার পরে অষ্টাদশ বৎসর প্রকট থাকেন। এই ১৮ বংসর প্রভ বরাবর নীলাচলে বাস করেন, আর কোথায়ও গমন করেন না।

প্রভ এই অষ্ট্রাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস করেন, ইহার মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান ঘটনা তাহাই মাত্র বর্ণন করিব। প্রভু বনপথে বুলাবন হইতে আদিবা মাত্র সরূপ অমনি শ্রীনবদীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তথন ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলাভিমুপে ধাবিত হইলেন। খ্রী-অदिक मिन खित कतिरमन, भिवानम रमन भरथत वारात छात महरमन।

ভক্তগণ আদিয়া পূর্বের স্থায় চারি মাদ গ্রভুর নিকট বাদ করিলেন; পূর্বের তায় দিন দিন মহোৎসব, জলক্রীড়া ও কীর্ত্তন হইতে লাগিল; পূর্বের স্থায় মন্দিরমার্জন, রথাগ্রে নৃত্য, বস্তভোজন ইত্যাদি হইল ; পূর্বের ন্তার নন্দোৎসব হইল, ও পরে চারি মাস থ।কিয়া ভক্তগণ দেশে প্রত্যা-বর্তুন করিলেন 🗸

## তৃতীয় অধ্যায়।

## ---

হরিদাদের কাহিণী পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। তিনি এখন অতি
বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুর ঘরের নিকট বাদা, প্রভু প্রভাহ সান করিয়া
একবার তাঁহাকে দেখা দিয়া যান, আর প্রভাহ গোবিন্দ তাঁহার প্রদাদ
তাঁহাকে দিয়া আইদেন। প্রভুর কুদাবন হইতে প্রভাবিত্তন করিবার
কিছুকাল পরে জীরূপ নীলাচলে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও
জাতি এই। তাই আর কোথায় যাইবেন, হরিদাদের বাদায় যাইয়া
তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাদ তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন।
রূপ শুনিয়া আখন্ত হইলেন যে, প্রভুর তথনি দেখানে আদিবার কথা।
এই কথা হইতে হইতে চন্দ্রবদন হরেক্লফ নাম জ্বপ করিতে
আগমন করিলেন। তথন প্রভু হরিদাদকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং হরিদাদ ও রূপ উভয়ে প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

হরিশ্বস বলিলেন, প্রভু, দেখুন রূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।
প্রভু তথন সহর্ষে প্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে রূপ, হরিদাদের বাদায় থাকিয়া গেলেন। ভক্তগণ নীলাচল হইতে বিদাহ হইয়া
গেলেন, রূপ তথনও রহিলেন। বলিতে কি, প্রভু তাঁহাকে ত্রু করিরা
কাছে রাখিলেন। কেন পু ক্রমে ক্রমে রূপকে তাঁহার কার্য্যের উপযোগী
করিবার নিমিন্ত। প্রভুর রূপায় প্রীরূপ ক্রমে ক্রমে শশিকলার স্থায় পরিবন্ধিত হইতে লাগিলেন। সে বৎসর প্রভু যথন রথাত্রে নৃত্য করেন,
তথন একটা শ্লোক বলেন। শ্লোকটা কাহার রচিত, তাহার ঠিকানা নাই,
কিন্তু কাব্য প্রকাশে উদ্ধৃত আছে। শ্লোকটা এই:—

যঃ কোমারহরঃ স এবহি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপা স্তেটোশ্মীলিত মালতীস্থরভয়ঃ প্রোচাঃ কদমানিলাঃ। সা চৈবান্দ্রি তথাপি তত্র সূব্দনাপাননীলানিনে। বেবারোধনি বেতসীতঞ্জলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠাতে॥

শ্লোকটীর অর্থ এই। কোন নাগরী তাঁহার পতিকে বলিতেছেন, "হে নাগ্দেই তুমি দেই আমি। দেই আমবা মিলিত হইয়াছি। কিন্তু তব্ আমাদের সেই যে প্রথম নিভৃতস্থানে মিলন হয়, তাহাতে যে ৃথ হইয়াছিল, তাহা আর এখন পাইতেছি না।"

এ শোকটা যে অন্ত তাহা রদজ্ঞ মাত্রে বৃথিতে পারিবেন। কিন্তু জগরাথ রথে চড়িয়া স্থানরাচলে চলিয়াছেন, প্রভু সেই রথাগ্রে নৃত্যু করিতেছেন। সে অবস্থার সহিত এ শ্লোকের সম্পর্ক কি ? শ্লোকটা আদিরস ঘটিত নায়িকার উক্তি, ইহাতে কি আছে যে প্রভু রথাগ্রে নৃত্যের সময় উহা আস্বাদন করিবেন ? প্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেছেন, আর কেবলমাত্র সর্ক্রপ উহার ভাব বৃথিয়া আ্বাদ করিতেছেন, অপর সকলে কিছু বৃথিতে পারিতেছেন না। কিন্তু ভাগ্যবান রূপ ইহা বৃথিলেন, বৃথিয়া আ্বাণি ঐ ভাবের একটা শ্লোক করিলেন। সে গ্লোকটা এই—

প্রিয়ং সোহয়ংক্ষঃ সহচরি কুক:ক এনিলিও স্তথাহং সা রাধা তদিদমূভয়োঃ সঞ্চমস্থাং। তথাপাস্তঃ খেল্মধুরমূরলীপঞ্চমজুবে মনো মে কালিনীপুলিনবিপিনায় স্পৃত্যতি॥

রূপ এই শ্লোকটী তালপত্রে লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু মান করিয়া গমনের বেলা প্রতাহ রূপ ও হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। সেই নিয়মানুসারে এক দিবস সেখানে আসিলেন, কিন্তু তথন রূপ মানে গিয়াছেন। প্রভু সেখানে কাহাকে না দেখিয়া বাগায় যাইতে, চালে তালপত্র দেখিলেন; দেখিয়া উহাতে লিখিত শ্লোকটা পজিলেন। পজিতে-ছেন, এমন সময় সমুজ্লান করিয়া রূপ আসিলেন। প্রভু রূপকে দেখিয়া সহর্ষে তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "তুমি আমার মনের কথা কিরপে জানিলে ?" প্রীরূপ একথায় ক্লতার্থ ইইলেন। প্রভু তাহার কিছু পরে সরূপকে জিজ্ঞাসা করিভেছেন, "রূপ আমার মন কিরপে জানিল ?" তাহাতে সরূপ বলিলেন, "ইহাতে ইহাই বুঝা গেল যে তিনি তোমার ক্লপাণাত্র।"

এখন সংক্ষেপে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিতেছি। যশোদার ভদ্ধনবাৎসল্য রস লইরা। শ্রীরাধার ভদ্ধন-মধুর রস লইরা। রাধারুঞ্জ ভদ্ধনের
উপকরণ-আদি অর্থাৎ মধুর রস। এসম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি,
আরো পরে বলিব। প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা যথন তাহার রগাগ্রে
নৃত্য বর্ণনা করি, তাহাতে কতক লিখিয়াছি। শ্রীজগ্লাথ রথে, নানা কোলাহল

হুটভেছে, বাদ্য বাজিতেছে। শ্রীজগনাথ রথে, কিন্তু তাঁহার রাধা কোথায় ? প্রভু রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া তথন আপনাকে রাধা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাধা দূরে দাঁড়াইয়া, আর জগন্নাথ অর্থাৎ এক্রিফ রথের উপর, ভিন্ন লোকের মধ্যে রহিয়াছেন। তাহা কিরুপে হইবে, রাধার তাহা সহু হইবে কেন্ পূ প্রভু মনে মনে রথের উপরিস্থিত শ্রীক্লফকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু, তুমি এখানে কেন? এত লোকের মাঝে কেন ? ওরা ভোমার কে ? চল, তুমি আমি হুইজনে নিভূত স্থানে গমন করি, করিয়া প্রাণ জুড়াই।" ফলকথা, প্রভু রথাত্রে নৃত্য করিতে গিয়াই ৰাছ হারাইয়াছেন। তথন রাধা হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, তিনি রাধা, কুণক্ষেত্র হইতে শ্রীক্ষণকে বুন্দাবনে লইতে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাইতে স্বীক্ত হইয়া রথে উঠিয়াছেন। প্রভ (রাধা) ভাবিতেছেন যে, প্রীক্ষ তাঁহার দঙ্গে র্কাবনে যাইতেছেন, এই আনকে নৃত্য করিতেছেন। প্রভু আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বুন্দাবন লইয়া যাইতেছেন। কাজেই কাব্যপ্রকাশের শ্লোক ফ্রন্যে উদয় হইয়াছে, আর সেই শ্লোক শুনিয়া রূপ গোস্বামী বুরিয়াছিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব কি। রূপ কাব্য-প্রকাশের ভাব লইয়া রাধাক্ষ লীলায় আরোপ করিয়াছেন, করিয়া শ্রীমতী কঁৰ্ত্বল ইহাই বলাইতেছেন, যথা—"হে ক্লঞ্চ, যদিচ তুমি আর আমি হজনেই এখানে, তবুও আমার সেই বুন্দাবনের কথা,—যেখানে নিধুবনে তোমায় আমায় প্রথমে হজনে প্রীতি করি,—মনে পড়িতেছে। া মিলনে আনি সে মিলনের স্থুখ পাইতেছি না।"

শ্রীরপকে দশনাস নিকটে রাখিয়া সর্কাশক্তিমান করিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বলিলেন, "একবার সনাতনকে এখানে পাঠাইয়া এদিও।" রূপ গৌড়পণে, এ জীবনের মত বুন্দাবন গমন করিলেন!

কিন্তু সনাতনে ও রূপে প্রভুর ইচ্ছায় দেখা শুনা হর নাই। প্রয়াগে, রূপ ও অন্থপনকে বিদায় দিয়া, প্রভু বারাণসী আসিলেন। আসিয়া সনাতনকে পাইলেন। রূপ ও অন্থপন বরাবর বৃন্ধাবনে গমন করিলেন। করিয়া আবার দেশে প্রভ্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে সনাতন, প্রভুর নিকট বারাণসীতে বিদায় লইয়া বৃন্ধাবনে গমন করিলেন। এমত স্থানে রূপ অন্থপন ও সনাতনে পথে দেখা হইবার কথা ছিল, কিন্তু ভাহা হইল না। যেহেতু, একজন রাজপথে আর একজন নির্জন পথে গিয়াছিলেন। রূপ

ও অফ্পম বৃদ্ধাবন তাগি করিয়া গৌড়ে আগমন করিলেন, দেগানে অনুপ্যের ক্ষথপ্রাপ্তি হইল। তখন রূপ একক প্রভূব ওধানে গমন করিলেন; করিয়া কি. কি করিলেন উপরে বলিয়াছি।

এদিকে স্নাত্ন বন্ধাবনে ঘাইয়া শুনিলেন যে, রূপ দেশাভিম্থে গ্রম করিয়াছেন। তথন তিনি ফিরিলেন, কিন্তু আর দেশে গমন করিলেন না। প্রভ যে পথে বুন্দাবন আসিগাছিলেন ও নীলাচলে গ্রিগাছেন সেই পথে, অর্থাৎ সেই ঝারিখণ্ড দিয়া, নীলাচলে গমন করিলেন, পথে ঘাইতে তাঁহার গাত্রে কণ্ড হইল। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, ঝারিথণ্ডের বারি পান করিয়া তাঁহার বাাধি হইয়াছিল। তাহাই হউক, কি ইহাও হইতে পারে যে, তিনি পর্কো নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন, গেই পাপের নিমিত্র বাধিগ্রস্ত হইলেন। সে যাহা হউক, সনাতনের বাাধি ছইলে তাহাতে তাঁহার বিক্মাত্রও চুঃথ হইল না। লোকে তাঁহাকে সমাটের প্রধান অমাতা বলিয়া বহু মাত্য করিত, এখন ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া সকলে অস্প্রভাবিবে, কেই নিকটে আসিবে না, ইহাতেই স্নাতনের মনে মহা আনন্দ। সনাতনের এরপ মনের ভাবের কারণ বলিতেছি। সনাতনের পূর্ণ মাতায় চৈত্তোর ও বৈরাগোর উদয় হইয়াছে। জগতের আদর ও ঘণা তাঁহার নিকট তথন উভয়ই সমান হইয়াছে। যে সমুদায় পাপ করিয়াছেন. সে সমুদায় এখন জলন্ত অঙ্গারের তায় ফদয়ে ক্লেশ দিতেছে। কিসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া খ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, সেই চিন্তা দিবানিশি করিতেছেন। প্রভুর চরণে আশ্রন্থ লইয়া নিতান্ত আশান্তিত হইয়াছেন বটে, প্রকালে যে উদ্ধার পাইবেন সে বিষয়ে আর মন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে মনে গৌরবের স্থাষ্ট হয় নাই। প্রভু তাঁহাকে বড় আদর করেন বটে, একথাও বলেন যে. তাঁহার স্পর্শ দেবগণও বাঞ্চা করেন। কিন্তু সনাতনের মনে সে সব কথা ধরে না। তিনি ভাবৈন প্রভু করুণাময়, পাপী উল্লা-বের নিমিত্ত গোলোক ত্যাগ করিয়া ধরাধামে আদিয়াছেন, স্থতগাং তাঁহার ভায় অধম জীব লইয়াই প্রভুর ঠাকুরালী। অতএব সনাতনকে • যে তিনি আদর করিবেন, তাহা বিচিত্র কি ? তাহাতে উহোর (সনা-তনের) কোন গৌরব নাই, প্রভুরই গৌরব। বরং প্রভু ा তাঁহাকে এত আদর করেন, তাছাতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, তিনি অতি অধম, কারণ অধম উদারের নিমিত্ত প্রভুর অবতার।

আবার ইহাও ভাবেন ও দৃঢ় বিশ্বাদ করেন যে, যে পরিমাণে তিনি এ জগতে দও পাইবেন, সেই পরিমাণে তাঁহার পাপক্ষর হইবে। যে পরিমাণে লোকে তাঁহাকে দ্বলা করিবে, সেই পরিমাণে প্রভু তাঁহাকে ক্বপা করিবেন। অতএব তাঁহার এই যে কুঠ হইরাছে, ইহাতে সনাতনের মন কিছু মাত্র বিচলিত হয় নাই। ভাবিতেছেন, প্রভুকে দর্শন করিয়া রথ-চক্রের নীচে অপবিত্রদেহ নপ্ত করিবেন। ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। আপনি এক প্রকার জাতিন্তই হইরাছে, আর কাহারও নিকট যাইতে অধিকার নাই, তাই তন্তাদ করিয়া হরিনাদের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। সনাতন আসিয়া হরিনাদের চরণ বন্দন করিলেন। হরিদাদ উঠিয়া আলিঙ্গন করিলেন। প্রতুর কথন দর্শন পাইবেন, সনাতন এই কথা জিল্পনা করিতে করিতে, শ্বয়ং শ্রীপ্রভু ভক্তগণ সহিত সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইরিদাস ও সনাতন উভারে প্রণাম করিলেন। হরিদাস বলিলেন,
"প্রভু দেখিতেছেন না, সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।" প্রভু
সংর্বে সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে ছই বাছ প্রসারিয়া ধাইলেন। ধাইলেন কেন, না সনাতন পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন বলিয়া। সনাতন
বলিতেছেন, "প্রভু, করেন কি? আমাকে ছুইবেন না। একে আমি
ঘোর:পাপী, অস্পুত্র পামর, তাহার ফল স্বরূপ স্বর্গাছে কুন্ঠ হইয়াছে, ও
তাহা হইতে ক্লেদ পড়িতেছে।" প্রভু সে সব কিছু শুনিলেন না, বল
দারা তাহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আর প্রকৃতই সনাতনের
কুষ্ঠের ক্লেদ প্রভু প্রিরুমা করিয়া দিলেন, সনাতন সকলের চরণে পড়িলেন। প্রভু ও ভক্তপণ পিড়ায় বসিলেন, সনাতন ও হরিদাস ছই জনে
পিড়ার তলে বসিলেন। তথন সকলে ইষ্ট গোটী করিতে লাগিলেন।

প্রত্ব বলিলেন, "তোমার কনিষ্ঠ রূপ এখানে দশমাস ছিলেন। কিন্তু অস্থপমের ক্ষুপ্রাপ্তি হইয়াছে," ইহাই বলিয়া প্রত্ অনুপ্রের ভক্তির প্রশংসা করিলেন।

সনাতন আত্বিয়োগের কথা পূর্বে শুনেন নাই, এখন শুনিয়া একটু কাতর হইলেন, হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, যত প্রকার অভায় ও অধর্ম, আমানের কুলধর্ম। ইহা সত্ত্বও ভুমি ক্লপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছ। স্থতরাং আমাদের সমস্তই মঙ্গণ। অহপম, তাই আমার, বড় ভক্ত ছিলেন। প্রভুর শ্রীমুখ হইতে যে তাঁহার ভক্তির প্রশংসাবাদ শুনিলান তাহার পোষকতার এক কাহিনী বলিতেছি। আমার তাই অহপম রঘুনাথ উপাসক। আমরা ছই জন, আমি আর রূপ, তাঁহাকে বলিলাম, যদি রসের ভজন করিতে চাহ, তবে শ্রীরুষ্ণ ভজন কর। অহপম আমাদের অন্প্রোধে তাহাই শ্রীকার করিলেন। কিন্তু সমস্ত রজনী কাদিয়া কাটাইলেন। প্রাতে আমাদের চরণ ধরিয়া বলিলেন যে, রঘুনাথকে ছাড়িতে পারিলাম না। ইহাতে তাঁহার ভজনের দার্চ্য দেখিয়া আমরা তাহাকে সাধুবাদ দিয়া আলিঙ্গন করিলাম।"

প্রভূ বলিলেন, "মুরারিকেও আমি ঐরপ পরীকা করিতেছিলাম।
মুরারি রঘুনাথ ছাড়িয়া রুঞ্চ ভজন করিবেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু
পারিলেন না। শেষে আমার কাছে রঘুনাথ ভজন ভিক্ষা করিলেন।"
তাহার পর প্রভূ একটা অন্তুত কথা বলিলেন। প্রভূ বলিতেছেন, "আমরা
এখানে ভক্তের গুণামুবাদ করিতেছি, কিন্তু ভক্তের যে ঠাকুর প্রীভগবান,
তিনিও সেইরূপ মহাশয়,—বয়ৢ। ভক্ত-সেবক, ঠাকুরকে ছাড়েন না সভ্য,
আবার ঠাকুরও, যদি সেক্ছ দৈব ছর্কিপাকে বিপথে যায়, তবে তাহাকে
ছলে ধরিয়া সৎপথে আনেন।" প্রভূ বলিলেন, "সনাতন, ভূমি এখানে
হরিদাসের সহিত রুঞ্চকথার যাপন কর। তোমরা হুইজনে রুঞ্চপ্রেম-প্রধান। ক্রঞ্চ তোমাদিগকে অভিরাৎ রুপা করিবেন।"

সনাতন হরিদাদের ওথানে থাকিলেন। গোবিন্দ প্রভাহ উভয়ের নিমিও প্রদাদ আনয়ন করেন। সনাতন ভয়ে কোথাও যান না, য়েহেতু তিনি নীচজাতি, অর্থাৎ তাঁহার জাতি গিয়াছে। ছিতীয় তিনি কুয়্ঠপ্রতা। হরিদাদের ফায় শ্রীজগরাথ পর্যান্ত দর্শন করিতে গমন করেন না, দ্র হইতে চক্র দেখিয়া প্রণাম করেন। সনাতনের মনে সংকর্মী রহিয়াছে তিনি রথের চক্রে প্রাণ দিবেন। আবার প্রভু প্রভাহ আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন, আর আলিঙ্গন করেন, ইহাতে প্রভুর শ্রীআঙ্গে সেই ক্লেদ লাগিয়া য়য়। ইহা সনাতন সহু করিতে পারেন না, কাজেই শীঘ্র শীঘ্র প্রাণভ্যাগ করিতে পারিলেই যেন অব্যাহতি পান, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব হইল।

<sup>•</sup> প্রতু! এই আখানবাকা ভোষার জীমুধ হইতে নির্গত হইরাছে, অভএব ভোষার যেন যে কথা মনে থাকে।

সনাতনের এরপ মনের ভাব সর্ব্বক্ত প্রভুর অবশু অগোচর নাই। তিনি এক দিবস আসিয়া বলিতেছেন, "সনাতন, শ্রবণ কর। এক কথা তোসাকে বলিব। যদি দেহত্যাগ করিলে ক্ঞকে পাওা যায়, তবে আমি এক মুহুর্ত্তে কোটীবার দেহ ত্যাগ করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া সনাতন চমকিত হুইলেন। প্রভ বলিতেছেন, "ধর্মের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ, সে ধর্ম প্রকৃত ধর্ম নয়, সে তমোধর্ম। যে ব্যক্তি কোন কারণে স্বহস্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার শ্রীক্লফে বিশ্বাস, ভক্তি কি প্রীতি অতি অৱ! সেতো নিতান্ত স্বার্থপর। সেরূপ ব্যক্তি মনে ভাবে যে আপনাকৈ ছঃথ দিয়া ক্লফের কুপা আহরণ করিবে, কিন্তু ক্লফ্র ত নিষ্ঠ্র নহেন। তবে কেহ কেই শ্রীক্ষের জন্য প্রাণ দিতে চাহেন বটে, তাঁহারা ক্ষের বিরহ সহা করিতে পারেন না, না পারিয়া মরিতে চাহেন, কিন্তু নেরূপ লোক অতি বিরল, তাঁছাদের পক্ষে নির্মাও অন্সর্রাপ। যদি ক্ষা-বিরহে কেই মরিতে চাহেন, ক্লঞ্জ অমনি জাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন, হইয়া তাঁহাকে মরিতে দেন না। যাহারা আপন প্রাণ দিয়া রুঞ্চকে জন্দ করিতে চাহেন, তাঁহারা ক্ষণকে জন্দ করিতে পারেন না। অতএব, সনাতন, তোমার আত্মহত্যারূপ এই কুবাছা ছাড, কীর্তন ও ভজন কর, তবে শ্রীরুঞ্চ পাইবে। শ্রীরুঞ্চ ভন্সনে জাতি বিচার নাই, বরং যাহারা হীন জাতি, তাহাদের ভজন স্থলভ হয়। যে হেতু, যাঁহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা বড অভিমানী, আর অভি-মানিগণ শ্রীকৃষ্ণ ভলনে অধিকারী নছে।"

সনাতন তথন চমৎকত হইলেন। ভাবিলেন, আমার সংকল্প প্রভুর গোচর ইইলছে! আবার আমার সংকল্প প্রভুর অভিমত নহে। প্রভুর ইছল নহে যে আমি প্রাণত্যাগ করি। প্রভুর আমার উপর এত স্নেহ কেন? এই সকল কথা মনে উদয় হওয়ায় তিনি জ্বীভূত হইলেন; হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুনি অন্তর্গামী ভগবান, কপালু, সর্ক জীবের প্রাণ, আমাকে মরিতে দিবে না। প্রভু, তুমি আমাকে বাচাইতে চাও কেন? আমার ক্লায় ছারের দ্বায়ায় তেমার কি লাভ হইবে?"

প্রভূও তথন দ্বীভূত হইলেন। প্রভূ কাহারও চক্ষের জল দেখিতে পারেন না। প্রভূ বলিলেন, "সনাতন, বল কি ? তোমার হারা আমার কোন কায়; হউক না হউক দে আমার বিচাবের বিষয়। ডোমার তাহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। তুমি তোমার এই দেহ আমাকে দিয়াছ, স্নতরাং ঐ দেহটা তোমার নহে, আমার, তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহ এ তোমার কি বিচার ?"

একটু থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, "তোমার দেহকে ভূমি ছার বল, কিন্তু আমি ঐ দেহে অনেক কার্য্য সাধন করিব। বৃদ্ধাবন ও মথুরা ঐক্রক্ষের লীলা-স্থান। দেখানে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত ভক্তের প্রয়েজন। আমি তোমাকে দেখানে রাখিব। ভূমি বলিতেছ তোমার দেহ কি কাজে আদিবে? তোমার ঐ দেহ দারা কোটা কোটা জীব উদ্ধার পাইবে।" তাহার পর হরিদাসকে বলিতেছেন, "হরিদাস, অক্রায় দেখ। সনাতন তাঁহার দেহটী আমাকে দান করিয়াছেন, এখন উনি উহা নষ্ট করিতে চাহেন। জীবের উপকারের নিমিত্ত ঐ দেহ দারা আমি নানা কার্য্য দাধন করিব। তাহাই তিনি অতি নিস্পোরজনীয় বলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহেন, আমি ইহা কিরপে সহ্য করিব প"

সনাতন গদ গদ হইয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার হদর আমরা কিছু জানি না। তুমি যাহাকে যেরপে নাচাও সে সেইরপ নাচে। যদি তোমার এরপ ইছা হইয়া থাকে যে, এই ছার দেহ ছারা তুমি কোন কার্য্য করিবে তথে তাহাই হউক। আমার উহাতে কথা কি?" প্রভু ইহাতেও সম্পূর্ণ আখাসিত হইলেন না। সনাতনের হস্ত ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "বল সনাতন, আমার মাথার দিব্য, তুমি আপনার দেহ নপ্ত করিবে না?" সনাতনও তথন অঝোর নয়নে বুরিতেছেন। তিনি সম্মত হইলেন। বলিলেন যে, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন করিব।" প্রভু ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি মনে কি কর, তাহা আমরা ক্ষুদ্র জীব কিরপে বুঝিব ? ইহারা কয়েক লাতা কোথায় ছিল, কি ছিল ? ইহানিগকে আনরন করিলে, করিয়া এখন বলিতেছ, ইহানিগের ছারা অতি মহৎকার্য্য সাধন করিবে। এ তোমার ভঙ্গী আমরা কিরপে বুঝিব?"

সনাতন বৈশাথ মাসে আসিয়াছেন, প্রাভুর সঙ্গে আছেন, উাঁহার নিতি নিতি ভক্তি ও প্রেম বাড়িতেছে। প্রাভুর সহিত দিনের মধ্যে একবার মাত্র দেথা হয়, আর প্রাভু প্রত্যহই তাঁহাকে আলিখন করেন, আর প্রত্যহই তাঁহার শ্রীক্ষেকে ক্লেন লাগিয়া যায়। তাহার পর জ্যৈষ্ঠ মাস আদিল, গৌড়ীয় ভব্কগণ শচী মাতার আজা লইয়া প্রভূকে দর্শননিহিত্ত নীলাচলে আদিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ত্যার প্রভাহ মহোৎসব
হলতে লাগিল। এক দিন যমেশ্বর টোটায় এইরূপ মহোৎসব হইল।
প্রভূ সেধানে সনাতনকে না দেখিয়া ডাকিতে পাঠাইলেন। জার্চ মাসের
রৌল, তাহাতে বেলা ছই প্রহরাধিক, ক্র্যান্তেজে সকলে ত্রিয়মাণ।
সনাতন প্রভূব আহ্বান জানিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। তথন তাঁহাকে
প্রসাদ দেওয়া হইল, এবং তিনি প্রসাদ পাইয়া প্রভূব নিকটে আসিলেন।

প্রভূ বলিলেন "দনাতন, কোন পথে আদিলে ?" দনাতন বলিলেন, "সমুদ্র পথে।" প্রভূ বলিলেন, "দোদিং ? সমুদ্র পথ বালুকাময়, দে পথে এ রৌদ্রে চলা কেরা করা যায় না। পায়ে অবখ্য ব্রণ ইইয়াছে। তুমি কেন মন্দিরের শীতল পথে আদিলে না ?"

সনাতন বলিলেন, "কই, আমি তো কিছুই হুংথ পাই নাই।" প্রকৃত কথা এই যে, প্রভু ভাকিতেছেন, এই আনন্দে, তপ্ত বালুকার পারে যে এণ হইন্যাছে তাহা সনাতন জানিতে পারেন নাই। পরে সনাতন বলিতেছেন, "মিলির পথে আসিতে আমার সাহস হইল না, যেহেতু আমি নীচ, কি জানি কাহাকে স্পর্শ করিব, করিয়া অপরাধী হইব।" প্রভু ইহাতে গদ গদ হইয়া বলিভেছেন, "তুমি বে ইহা করিবে তাহা আমি জানি। তুমি তোমার স্পর্শনান ভুবন পবিত্র করিতে পার। তোমার যদি এরূপ দৈন্য না হইবে তবে তোমার এরূপ শক্তি কিরূপে হইবে ? আমি এরূপ দৈন্য না হইবে তবে তোমার এরূপ শক্তি কিরূপে হইবে ? আমি এরূপ দৈন্য না হইবে তবে তোমার এরূপ শক্তি করিতে পার। তাহার বে শৈক্ত মহান, তাহার যে দৈক্ত সেআরো মধুর। তক্তগণকে তোমার চরিত্র দেখাইবার নিমিত্র আমি তোমাকে এই হই প্রহর বেলার ভাকিয়াছিলাম। এরূপ সময়ে সমুদ্র পথে কেই ইছা পূর্ন্বক আইসে না। কিন্তু তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম।" ইহাই বলিয় প্রভু মেই শত্ত লাকের সমুথে তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ইহাও সকলে দেখিলেন যে, সনাতনের অঙ্কের রেদ

সনাতন যদিও দিন দিন প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছেন, তবু তাহার মনে ছটা ক্ষোভ রহিয়াছে। তিনি ব্যাধিগ্রন্থ, তিনি যে মহাপাপী তাহার সাক্ষী তাহার সেই রোগ, তাহার দারা ক্ষপতে কি উপকার হইবার সম্ভব ? লোকে তাহাকে মানিবে কেন? কুঠগ্রন্থ বৃদিয়া সকলে ছণা

করিয়া নিকটেও আদিবে না। যে ব্যক্তি মহাপাপী ও সেই নিমিত্ত শ্ৰীভগবানের দণ্ড পাইয়াছে তাহার নিকট লোকে ভক্তি কেন শিথিবে, তাহাকে লোকে কেন ভক্তি করিবে?

তাহার পরে প্রভু তাঁহাকে প্রতাহ আলিঙ্গন করেন, দেও তাঁহার মহা হঃথ। পাছে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করে এই ভয়ে তিনি রাজপথে গমন করেন না; প্রভু তাঁহাকে স্বয়ং বুকে করিয়া গাঢ় আলিঞ্চন করেন. তাঁহার ইহা কিরুপে দহু হইবে ? ইহাও হইতে পারে যে. প্রভ সনা-তনকে আনিঙ্গন করিয়া অঙ্গ ক্লেদময় করিতেন, ইহাও তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ক্লেশের কারণ হইত। প্রভুর শীমঙ্গে যে সনা-তনের কণ্ডারদ লাগে, ইহা যে ভক্ত দেখিতেন তাঁহারই মনে অব্ধা কোভ হইত। অবশ্য সনাতনের ইহাতে কোন অপরাধ ছিল না। যে হেতৃ প্রভু তাঁহাকে বলদারা আলিঙ্গন করিতেন। তবুও দনাতন আপনাকে ভক্তগণের নিকট অপরাধী ভাবিয়া সর্বাদা কুন্তিত থাকিতেন। অন্তান্ত সময় প্রাকৃ, সনাতনকে গোপনে আলিঙ্গন করিতেন, কিন্তু সে দিন সর্বর ভক্ত সমীপে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্বে গ্রুসনাতন মরিতে চাহিয়াছিলেন, এখন বুঝিলাছেন, তাহা হইবে না। যে হেতু সে কাৰ্য্যটা পাপ, আৰু উহাতে প্রভার ইচ্ছা নাই। তবে কি করিবেন, অতএব শীঘ্র শীঘ্র শীঘুন্দা-বনে গমন করাই কর্ত্তবা, ইহাই স্থির করিলেন। দেই নিমিত্ত সনাতন একদিন জগদানলকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! এখানে হু:খ খণ্ডাতেই আদিলাম:ভাবিলাম রথের চাকার প্রাণ দিব, কিন্তু তাহা হইল না, প্রভ তাহা করিতে দিলেন না। প্রভু আমাকে বলঘারা আলিঞ্চন করেন, কত নিষেধ করি কোন মতে শুনেন না, আমার গাত্রের ক্লেদ তাঁহার অঞ্ লাগে, ইহা আমার কি কাহার দহ হয়? কিন্তু করি কি, প্রাভু বেক্তামর। এখন আমাকে প্রামর্শ বল, আমি কি কীরিব ?"

জগণানন্দ, প্রভু বাতীত আর কিছুই জানেন না। ভাল মাহুল, বুদ্ধি
তত হক্ষ নয়। সনাতনের ক্লেদ যে প্রভুর অঙ্গে লাগে ইছাও তাথার
ভাল লাগে না। তাই উপদেশ করিতেছেন, "সনাতন, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ,
তোমার এখানে আর থাকা উচিত নয়। প্রভু তোমার গোটাকে বুজাবন নিয়াছেন, অতএব তুমি এই রথ্যাত্রা দেখিয়া বুলাবনে চলিয়া যাও।"
সনাতন বলিলেন, "এই বেশ যুক্তি, তাহাই আমার করা উচিত।"

জগদানদের সঙ্গে আগাপে সনাতন স্পষ্ট ব্ঝিলেন যে, তাঁহাকে যে প্রস্থ আলিঙ্গন করেন, ইহা অন্তত্য কোন কোন ভক্তের স্থখকর নহে। ইহাতে তিনি শীঘ্র নীলাচল ত্যাগ করিবার সংকল্প দৃঢ় করিলেন; আর ইহাও সংকল্প করিলেন বে, প্রভুকে আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে দিবেন না। জগদানদের সহিত এই কগাবার্তা হইবার পরে প্রভু আসিলেন। সনাতন আর প্রভুর নিকটে াসন করিলেন না, দ্ব হইতে প্রণাম করিলেন। প্রভু ডাকিতেছেন, "সনাতন, নিকটে আইস।" সনাতন বলিলেন, "নিকটে আর না, এখান হইতেই ভাল।" প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত অগবর্ত্তা হইলেন, আর সনাতন পশ্চতে হঠিতে লাগিলেন। প্রভু মহা বিপদে পভিলেন।

কিন্তু প্রভূব সহিত সনাতন পারিবেন কেন ? প্রভু, সনাতনকে তাড়া-ইয়া ধরিলেন, ধরিয়া বলদারা হৃদয়ে আনিলেন। হৃদয়ে আনিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পরে হরিদাসকে ও সনাতনকে লইয়া পিড়ায় বিদলেন। যথন প্রভূ পার্যদগণ সহ আসিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হয়েন, তথন হরিদাস ও সনাতন পিড়ায় তলে বসেন, আর প্রভুর সহিত ভক্তগণ পিড়ায় উপরে বসেন। কিন্তু এখন সেখানে অন্ত কেই নাই, স্থতরাং মধ্যাদা রক্ষার আর প্রয়োজন নাই, তাই তিন জনে একত্র হইয়া বসিলেন।

এ কির্দ্ধ প্রথণ কর্পন। বহিরদ্ধ সমুখে প্রী স্বামীকে সমীহা করেন, স্বামীর অতি নিকটে গমন করেন না। নির্জ্জনে শ্রনাগারে উল্বের সে তাব কিছুই থাকে না। তাই প্রীতগবানের সঙ্গে এক সম্বন্ধ, তক্তের সঙ্গে আব এক সম্বন্ধ। ভক্ত সম্মান চান, যেহেতু তিনি জীব। প্রীতগবানের স্মানের প্রয়োজন কি? তিনি না অনস্ত গুণে প্রকাণ্ড? তিনি চান ভালবাসা। যদি স্ত্রী স্বামীর কোলে বিসিয়া থাকেন, আর সেখানে কোন বহিরদ্ধ লোক আইসে, তবে তিনি লক্ষা পাইয়া ক্রোড় ত্যাগ করিয়া দ্রে বসেন। সেইরূপ যথন প্রীতগবান হরিদাস ও সনাতনকে লইয়া পিড়ার উপর একত্রে বসিয়া ইপ্ত গোন্ঠা করিতেছিলেন, তথন যদি কোন ভক্ত সেথানে যাইতেন, তাহা হইলে হয়তো হরিদাস ও সনাতন তথন । পিড়ার তলে যাইতেন। প্রীতগবান নিজ্ঞ জন, হলয়ের ধন। প্রীতগবান ক্রী ও স্বামী হইতেও অন্তর্মন। আর এই জ্ঞান, কথায় ও কার্য্যে শিকা দিবার নিমিত প্রভু জগতে আবিভূতি হয়েন।

সনাতন তথন কাতর হইয়া মনের সমুদায় কথা বলিতে াগিলেন। ঘলিলেন, "প্রভু, আমি আমার হিত দেখিতেছি না। আদিলাম উদ্ধারের নিমিত্ত, কিন্তু আমার পদে পদে অপরাধ হইতেছে। একে আমি নানা প্রকারে নীচ, আমাকে কেছ যে ম্পর্শ করে সে যোগ্য আমি নই. ভাহাতে আবার আমার অঙ্গে কুষ্ঠ। কোথা আমি জীবগণ হইতে দুরে থাকিব, না আমি তোমা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছি। লোকে তোমার শ্রীপাদ-পলে তুলদী চন্দন দিয়া পূজা করে, কিন্তু আমার অঙ্গের হুর্গন্ধময় ক্লেদ তোমার অঙ্গে লাগে। ভক্তগণ ইহাতে অবশ্র বড় ক্লেশ •পায়েন, পাই-বারই কথা। আবার আমারও কি ইহা ভাল লাগে যে, : আমার অঙ্গের ক্লেদ তোমার শ্রীঅঙ্গে লাগিবে? কিন্তু করি কি ৪ তুমি পতিতপাবন. পরম দয়াল, ভাল মন্দ ও চন্দন বিষ্ঠায় তোমার সমান দৃষ্টি, তুমি ঘুণা না করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। প্রভু, তোমার হৃদয় আমি একটু বুঝি। তুমি যে এইরূপ ছুর্গন্ধ ক্লেদ পর্য্যন্ত অঙ্গে মাথিতে কুন্তিত হও না. তাহার কারণ এই যে, আমাকে ঐরপ না করিলে পাছে আমি মনে ক্লেশ পাই। কিন্তু প্রভু স্বরূপ বলিতেছি, তুমি যে আমাকে স্পর্শ কর ইহাতে আমি মর্মান্তিক ব্যথা পাই। তুমি যদি আমাকে আলিঙ্গন কি ম্পর্শ না কর, তাহা হইলেই আমার স্থুখ। তুমি আমাকে মরিতে দিবে না, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন করিব। এখন তুমি আমাকে বিদায় मां। जूमि आमारक वृत्नावत्न यारेट विनामा , आमि स्मर्थात्न यारे, যাইয়া যে কয়েকদিন বাঁচি, দেইখানেই যাপন করি। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত জগদাননের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলাম, তিনিও বলিলেন যে আমার এস্থান শীত্র ত্যাগ করিয়া বুন্দাবন গমন করাই কর্ত্ব্য।"

সনাতন এইরূপ বলিলে, প্রভু প্রথমে জগদানন্দের প্রতি উগ্র হইলোন। বলিলেন, "বটে। জগদানন্দ বালক, (বটুয়া) তাহার এত স্পদ্ধা হইয়াছে যে তোমাকে উপদেশ দেয় ? সেকি তাহার আপনার মূল্য ভূলিয়া গিয়াছে ? কি ব্যবহারে, কি পরমার্থে, ভূমি তাহার গুরুর তুল্য, তোমাকে সে উপদেশ দেয়, তাহার এত বড় স্পদ্ধা হইয়াছে ? ভূমি প্রবীণ, আমাকে পর্যায় উপদেশ দিয়া থাক, আর আমি সেই সমৃদায় উপদেশ বহমায়্ম করি, তোমাকে উপদেশ দিতে তাহার সাহস হইল ?"

সনাতনের মনে পূর্ব হইতে কোভ বহিয়াছে, কোভের কারণ পূর্বে

বিশিয়ছি। তিনি প্রভ্র এই গোরবজনক কথা শুনিয়া কোমল হই-লেন না, বরং ব্যথা পাইলেন। তিনি প্রভ্র চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিতেছেন; "আজ আমি কে তাহা জানিলাম, আর পণ্ডিত জগদানন্দের দোভাগা জানিলাম। আমাকে প্রভু তুমি ভিন্ন ভাব, তাই আমাকে সন্মান এবং স্বৃতি কর; আর পণ্ডিত তোমার নিজ জন, তাই তাহাকে সেই রূপ ব্যবহার কর। আমার এ বড় ছুর্ভাগ্য, আমাকে অন্যাণি তোমার আয়ীয় বলিয়া জ্ঞান হইল না। করি কি. তুমি স্বৃত্ত্ব ভগ্রান।"

যদিও আমার সরল প্রভুকে এ কথা বলা সনাতনের পক্ষে অভায়; যেহেতু প্রভু যে তাঁহাকে স্কৃতি করিয়াভিলেন সে তিনি বহিরঙ্গ বলিয়া নয়, প্রকৃতই তিনি স্তৃতির উপযুক্ত বলিয়া, তবু পুরাতন রাজমন্ত্রীর বাগ্জালে সরল প্রভু একটু অপ্রতিভ হইলেন। তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "সনাতন, তুমি আমার প্রতি অস্তায় দোষারোপ করিতেছ। আমি যে তোমাকে স্তৃতি করি যে তুমি বহিরঙ্গ বলিয়া নহে, তোমার গুণে তোমাকে স্তৃতি করায়। জগদানন আমার নিকট তোমা অপেকা প্রিয় নতে। কোথা তুমি, আর কোথায় জগদানন্দ। তুমি শাস্ত্রে ও সাধনে সর্জাংশে প্রবীণ, আর জগদানন্দ বালক। তুমি আমার উপদেষ্টা, কত সময় উপ-দেশ দিয়াছ, আর উহা আমি পালন করিয়াছি। সেই বালক তোমাকে উপদেশ দিতে চাহে, ইহা আমি কিরপে সহা করি ১ মর্বাদা লজ্মন আমি সহা করিতে পারি না। তাহার পরে সনাতন, তোমার দেহ তুলি বিভংস জ্ঞান কর, কিন্তু সরল কথা শুনিবেণ আমার কাছে তোমার দেহ অমৃত সমান লাগে। তুমি বল, তোমার গাত্রে গুর্গন্ধ, কিন্তু কই আমার কাছে তাহাতো ৰোধ হয় না ? আমার নাসিকায় তোমার গাতের গন্ধ যেন চলনের গন্ধ বলিয়া বোধ হয়।"

এ কথা ঠিক। যে দিন প্রাকু সনাতনকে প্রথম আলিঙ্গন করেন,
সেই দিন সেই মুহুর্তে সনাতনের অঙ্গের হুর্গন্ধ ছুরীক্ষত হইয়া স্থ্যদির
স্থাষ্ট হয়। কিন্তু সনাতন তাহা জানিতে পারেন নাই। অভ্য সকলে
উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

প্রভূ বলিতেছেন, "স্নাতন, আলো শুন। তোমার দেহ তুমি মনে ভাব অতি ঘণার দ্রবা, কিন্তু উহা প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত। ওরূপ প্রিত্র দেহে মন্দ স্পূর্ণ করিছে পারে না। আমি স্ল্যাসী, আমার এথন বিষ্ঠা চন্দনে সমান দৃষ্টি হওয়া উচিত, আমি কিরপে তোমার দেংকে ত্বণা করিব। তোমার দেংকে ত্বণা করিলেই আমি রুক্ষের স্থানে অপরাধী ছইব।" সনাতন তথন একটু কোমল হইয়াছেন, হইয়া বলিতেছেন, "প্রাত্ত, তাহা নয়। তুমি যত কিছু বলিতেছ এ সম্দায় বাহ্য প্রতারণা, উহা আমি মানিব না। তুমি যে আমাকে ত্বণা না করিয়া গ্রহণ করিয়াছ তাহার কারণ এই বে, তুমি দীন দয়াল। তোমার কার্য্য আমাদের স্থায় অধম-গণকে রুপা করা। তোমার ঠাকুরালী কেবল আমাদের স্থায় পতিত্তাণকে লইয়া।"

প্রভূ হাদিরা বলিলেন, "যদি অরপ কথা শুনিতে চাও, তবে তাহা বলিতেছি। আমি আমাকে তোমাদের লালকরপ অভিমান করিয়া থাকি। যেন আমি তোমাদের মাতা। এমত স্থলে মাতা কি সক্তানের কোন মন্দ, মন্দ বলিয়া দেখে? বালকের লালা প্রভৃতি মাতার স্কাঞ্দে লাগে, তাহাতে কি তাহার হঃধ কি ঘণা হয় ? বরং মহা স্থথ হয়।"

হরিদাব বনিতেছেন, "সে যাহা হউক, প্রাভূ তোমার গন্তীর স্বন্ধ আমরা কিছুই বুঝি না। কাহাকে, কি নিমিন্ত, কিন্ধপ রূপা কর, তাহা আমানের বুদ্ধির অতীত। বাস্তদেব তোমার অপরিচিত, অপিচ তাহার গাতে বে কুর্ছ তাহাও অতি ভয়ন্ধর। তাহার গলংকুর্চে তাহার অঙ্গে কীড়ামন্ধ ইইয়াছিল। তাহাকে একবার মাত্র দর্শন দিলে ও আলিঙ্গন করিলে, করিয়া তাহাকে পরম স্কুলর করিলে। অগচ সনাতন তোমার—" ইহা বলিয়া হরিদাস নীরব হইলেন।

এই হরিদাস ভঙ্গীতে, এত দিনে, তাঁহার মনের ভাব বলিলেন। প্রভ্ স্বয়ং ভগবান, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিলে করিতে পারেন। সনাতন তাঁহার প্রিয়, এমন কি সনাতনের দেহ তাঁহার বুনিজের, ইহা বরাবর বলিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন, উহাব দারা তিনি অনেক কার্য্য করিবেন। সে দেহ তিনি অনায়াসে ভাল করিলেই পারেন, অথচ ইহা করেন না, কেন? এই সকল কথা হরিদাস পূর্ব্বে মনে মনে ভাবিতেন, এখন সাহস করিয়া প্রকারাস্তরে প্রভূকে উহা জানাইলেন। হরিদাস যদিচ এ কথা বলিলেন, কিন্তু সনাতন আপনার পীড়ার আরোগা সম্বন্ধে কোন কথা ভাবে কি ভঙ্গীতে প্রভূকে এ প্রযান্ত একবারও বলেন নাই। ভূমি আমি এই কুঠরোগাকান্ত হইলে, শ্রীভগবানকে সম্বুণে পাইলে প্রথমেই বলিতাম, "প্রভু, আগে আমার রোগটী আরাম করিয়া দেও, পরে আর কথা।"

যথন হরিদাস এইরপ স্পষ্টাক্ষরে প্রভুর নিকটে সনাতনের নিমিন্ত বলিলেন, প্রভুর উহা বুঝা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি যেন মোটে বুঝিলেন না। বাল্পদেব বণিয়া কোন এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার গলৎকুষ্ট ছিল, তাহাকে তিনি আলিঙ্গন মাত্র আরোগ্য করিয়াছিলেন, তিনি অপরিচিত বাল্পদেবক আরাম করিলেন, অথচ পরিচিত সনাতনকে সে রূপা করেন না, এ সমুদায় কথা তিনি যে বুঝিয়াছেন কি শুনিয়াছেন, তাহা কি সনাতন কি হরিদাসকে বুঝিতে দিলেন না। তিনি পূর্ম্বকার কথা লইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "যে ব্যাক্তি ভক্ত তাহার দেহ অপ্রাক্ত, উহাতে মন্দ ম্পর্শ করিতে পারে না। তন হরিদাস, সনাতনের দেহে এই যে ব্যাধি ইহা দারা প্রকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিলেন। যদি আমি এই ব্যাধি দেখিলা মুণা করিতান, তবে প্রীক্ষণের হানে অপরাধী হই-তাম। সনাতন, তুমি কুঃথ করিও না। আমি যে তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাহার কারণ এই যে, উহাতে আমি বড় স্কথ পাইয়া থাকি। এ বৎসরু তুমি আমার এথানে থাকো। বৎসরাত্তে তোমাকে বুন্দাবনে পার্ঠাইব।"

এত বলি পুন তারে কৈল আলিসন। কণ্ডূ গেল, অঙ্গ হৈল স্থবর্ণের সম॥

চরিতামুভ।

এখন ভক্তগণ, আপনারা বিচার করুন, প্রভু কেন কয়েক মাস
সনাতনকে এরপ ছংথ দিলেন ? তিনিতো অনায়াসে দর্শনমাত্র সনাতনকে
আরাম করিতে পারিতেন ? কারণ বাস্তদেবকে ঐরপ আরাম
করিয়াছিলেন। সনাতনের মনে যেটুকু ছংথ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি।
তাঁহার ব্যাধি হয়েছে বেশ, তিনি মহাপাপী অবগু তাহার উপযুক্ত দণ্ড
পাইয়াছেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে মরিতে দিবেন না, অথচ ব্যাধি আরাম
করিবেন না। অধিকন্ত, প্রভু তাঁহাকে সর্ক্ষ সমক্ষে মহা সন্মান করিবেন,
এমন কি তাঁহার অক্সের ক্লেদ লক্ষ্য না করিয়া আলিঙ্গন পর্যান্ত করিবেন, ইহাতে ভক্তগণ প্রভুকে কিছুই না বলিয়া, নিরপরাধ সনাতনকে
নিশা করেন। অতএব সনাতন সংকল্প করিলেন, এখানে তিনি থাকিবেন

না, শীঘ্র বৃন্ধাবনে যাইবেন। তাঁহার মনে এ ছঃখ উদ্বয় না ছইলে তিনি প্রভুকে ছাড়িয়া ওরূপ করিরা বৃন্ধাবনে যাইতে চাহিতেন না। কিন্তু ইহা তিনি কখনও মুখে বলেন নাই যে, "প্রভু আমার ব্যাধিটী ভাল করিয়া দাও।"

প্রভ্রু, সনাতনের হারা জীবকে অনেকগুলি উপদেশ শিক্ষা দিলেন।
প্রথম, কুকর্ম করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। বিতীয়, তিনি
জীবগণকে দেখাইলেন যে, ভক্ত কথন নীচ হইতে পারে না, তাঁহার
আঙ্গে যদি কুঠও হয়, তবু তিনি পূজার পাত্র। প্রভু যেমন করিয়া
সনাতনকে আলিঙ্গন করিতেন, তুমি আমি কি সেরূপ ভাবে কোন
ব্যাধিগ্রস্ত ভক্তকে করিতে পারি ? প্রভু আরপ্ত দেশাইলেন যে, যদিও
তিনি সনাতনকে অতীব সম্মান করিতেন, তবু তাহাতে সনাতনের দৈশ্য
হাস না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

আর সনাতনের দ্বারা প্রভু দেখাইলেন যে, বাঁহাবা ভক্ত তাঁহারা জানেন যে খ্রীভগবান জীবের মঙ্গলময় পিতা, তাঁহার নিকট কোন বিষয় চাহিতে নাই, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাই সনাতন, প্রয়ং খ্রীভগবানকে সন্মুখে পাইয়া, এক দিনও প্রভুর নিকট আপনার রোগের কথা বলেন নাই। এ সমুদ্য় দেখাইবার নিমিত্ত প্রভু সনাতনকে দর্শন মাত্র আরোগ্য করেন নাই। সনাতনের আর এখন কোন কষ্ট নাই, এখন আর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বুন্দাবনে যাইতে ইছো নাই। কিন্তু প্রভুর গণের আপনার স্থখ অনুসন্ধানের অনুমতি এই। বুন্দাবনে যাও, যাইয়া জীব উদ্ধার কর, আপনার আরামের নিমিত্ত এখানে থাকিবে না, ইহা প্রভুর আজ্ঞা। সনাতন আর কিছু কাল থাকিয়া বুন্দাবনে চলিলেন; কোন পথে না, যে পথে প্রভু গিয়াছিলেন। সে পথ ও যেখানে তিনি যে গীলা করিয়াছেন প্রভুর সঙ্গী বলভদ্রের নিকট লিখিয়া গইলেন। বিদায়ের সমন্ম হইল, গলাগলি হইয়া প্রভু ও সনাতন রোদন করিতে লাগিলেন।

"ছই জনের বিচেছদ দশা দ যায় বর্ণনা।"

এই বিচ্ছেদে প্রাণ বিকল হইন্নাছে, তবু প্রভুর ক্ষমতা নাই বে সনাতনকে রাখেন। সনাতনেরও ক্ষমতা নাই যে থাকেন। কারণ তাহা হইলে জীবের উদ্ধার হয় না। অতএব গৌরভক্তের কর্ত্তর জীবের স্থাব বর্দ্ধনের নিমিত্ত জীবন যাপন করা। সনাতন রুশাবনে গেলেন, তাহার পরে প্রীরূপ, যিনি গোড়ে ছিলেন, তিনিও গেলেন। তাহার অনেক দিন পরে, তাহাদের কনিষ্ঠ অমুপনের প্রক্র, বাঁহাকে তাঁহারা রাজপাটে রাধিয়াছিলেন, আর দেশে থাকিতে না পারিয়া তিনিও গিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনিও বুন্দাবনে দৌড়িলেন। তাঁহার নাম প্রীজীব। পূর্ক্ষে সনাতন, সনাতনের পরে রূপ, রূপের পর জীব বুন্দাবনের কর্তা হইলেন। এই গোষ্ঠী বুন্দাবন প্রক্রজার করিলেন। যে বুন্দাবন কেবল জঙ্গলময় ছিল, যেথানে প্রভুর চর লোকনাথ ভুগ্র্ভ প্রথমে মাইয়া কোথা রাসস্থলী খুজিয়া পান নাই, সে স্থল সাধুমুর হইল। ইহার এক একজন সাধু ভ্বন প্রিত্র করিতে সক্ষম।

এখানে এই তিন গোস্বামীর কার্য্য বর্ণনা করিরা শীচরিতামৃত এস্থ মাহা লিথিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিব। যথাঃ—

> " গ্ৰই ভাই মিলি বুন্দাবনে বাস কৈল। প্রভার যে আজো চঁহে সব নির্বাহিল। নানাশাস্ত্র আনি লপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা। वन्तावरन कृष्णस्यवा श्रकां कतिला॥ সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামূতে। ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে। সিদ্ধান্ত সার প্রস্তু কৈল দশ্য টিপ্লনী। ক্ষণীলা প্রেমরস যাহা হৈতে জানি॥ হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার। বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য খাঁছা পাইয়ে পার॥ স্থার যত গ্রন্থ কৈল তাহা কে করে গণন। মদনগোপাল গোবিনের সেবা প্রকাশন ॥ রূপ গোঁদাই কৈল রদায়ত্রসিদ্ধদার। क्रथण्डिक तरमत योश भाहेरम विस्नाव ॥ উজ্জলনীলমণি নাম গ্রন্থ আব। ক্ষাবাধা লীলাব্দ তাঁহা পাইয়ে পাৰ। मानत्किन-(कोम्भी आमि नक शंष्ट देवन। সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল।

তাঁর পদ্ম প্রতা শ্রীবন্ধত অফুপাম।
তাঁর পত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম।
সর্বত্যাণী তিঁহ পাছে আইলা রন্ধাবন।
তিঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ।
ভাগবত সন্ধর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ পার।
ভাগবতসিদ্ধান্তের তাহে পাইয়ে পার।
গোপালচম্পু নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম-গীলারস সার দেখাইল।
ষ্ট্রনন্ধ ক্ষপ্রেম তব্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ হঁহে বিতার ক্রিল।

ছই তাই কাছা ও করন্ধ সন্ধল করিয়া বুন্দাবনে গমন করেন। সেধানে যাইয়া দেখেন যে, বুন্দাবনের স্থান ব্যতীত আর কিছু নাই। মুস্লমান দম্মার উৎপাতে পবিত্র স্থান উলাড় হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলাক মাত্র নাই, কোন দেবালয় নাই, কোন তীর্থস্থানের চিহ্ন নাই, থাকিবার ্ধ্য আছে কেবল অসভা বনবাসিগণ, যাহাদের বিদ্যা বৃদ্ধি ধন ধর্মা কিছুই নাই। এই উলাড় বুন্দাবন উলার করা প্রভুব আজা। সেই আজা ভাষারা পালন করেন এরূপ ধন জন কিছুই তাহাদের নাই। থাকিবার মধ্যে ছিল কি না প্রভুবত শক্তি। সেই শক্তিই তাহাদের ধন জন হইতে অধিক সহায়তা করিল।

তাঁহাদের বৈরাগ্য এরপ যে, পাছে মায়ায় আবদ্ধ হন তাই হুইভাই এক স্থানে থাকিবেন না; এক রক্ষতলে ছই রাত্রি বাস করিবেন না, পাছে সে রক্ষের উপর মমতা হয়। নীতে রৃষ্টিতে রক্ষতলে বাস, উপবাস করেন তবু ভিক্ষা করিতে যান না। কিন্তু গীতার শ্লোকে প্রীক্ষণ কি বলিয়াছেন, তাহা ত জানেন ? তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, আমি তাহার অয় আপন য়দ্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া যাই। অর্জুন মিশ্র পাকামী করিয়া এই শ্লোক কাটয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, "আমি বহিয়া লইয়া যাইব" একথা কথনো হইতে পারে না। ক্ষম্ব আপনি তাহার স্থকুমার স্থদ্ধে করিয়া অয় বহিয়া লইয়া যাইবেন ইহা কি ভাল কথা ? ভক্ত একথা কিরপে লিখিবে ? তাই ভক্ত-প্রবর অর্জুনমিশ্র শ্লোক কাটয়া লিখিলেন, "আমি বহাইয়া লইয়া যাই।"

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বটে ? তুমি বুঝি আমার বড় পদ বাড়াইলে ? আমি
আমার এমন ভক্ত, যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া উপবাদ
কবে, তাহার নিমিত্ত অল লইয়া যাই, তাহাতে যে স্থুও তাহা অন্তকে
কেন দিব ? এরপ অল বহনে যে স্থুও তাহা হইতে আমি কেন বঞ্চিত
হইব ? তাই বলিয়া অর্জুন মিশ্রকে দণ্ড করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই
স্বভাব। সেখানে রূপ সনাতন কেন অনাহারে থাকিবেন ?

ছই ভাই ছেঁড়া কাছা হলে করিয়া সেই জন্পলে গমন করিলেন।
ক্রমে ছই একজন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ক্রমে উদিত দিবাকরের ক্রায় ওাঁহাদের তেজ প্রকাশ হইতে লাগিল। পরিশেষে স্বয়ং সম্রাট
আক্রর ওাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিলেন। আক্রর আগমন করিলেন,
শুরু তাহা নয়, সেই ভারতবর্ষের দোর্ফণ্ড প্রভাগায়িত সম্রাট তাঁহাদের
চরণে শরণ লইলেন। আক্রর ধন দিতে চাহিলেন, সনাতন বলিলেন,
"মানরা হচ্ছের দাস, আমাদের ধনের অভাব কি ?" অমনি আক্রর
দর্শন করিলেন যে, সমগ্র প্রীর্ন্নাবন রত্নমাণিক্যে থচিত। আক্রর তথন
বলিলেন যে, "অপরাধ 'ইইয়াছে, ক্রমা করুন, আমি সামান্ত রাজা, যিনি
রাজার রাজা তিনি তোমাদের অধীন।"

যথন এই ছই ভিকুক বুলাবনে গমন করিলেন, তথন সেই জন্পলময় ছানে ব্যাঘ ভন্তুক বিচরণ করিত। পরে সেথানে মন্দিরের স্থাষ্ট হইতে লাগিল। গোবিন্দ দেবের মন্দির হইল, মদনমোহনের মন্দির হইল। গোবিন্দের মন্দিরের স্থায় স্থান্দর দেবস্থান জগতে নাই। এখন উহা করিতে গেলে কোটা টাকা ব্যয় হয়। গোস্থামিগণ বুক্ষতলে বসিয়া এই টাকা সংগ্রহ করেন। আপনারা বলিতে পারেন, সেই ভিকুকগণ এক কোটা টাকা কোথায় পাইলেন ?

জ্ঞতএব প্রীগোরাঙ্গ প্রভূ আমানের জাতীয় বস্তু নহেন, তিনি স্বর্গ জগবান। স্বয়ং তিনি ব্যতীত এ শক্তি কাহার সন্তবে ? তিনি বলিলেন, "সনাতন রন্দাবনে যাও—যাইয়া উহা উদ্ধার কর।" সনাতনের গাত্রে এক ভোট কম্বল ছিল, মূল্য ৩ টাকা। প্রভূ ইন্ধিতে বলিলেন, "রন্দাবন যাবে, তবে জথ্রে এই তিন মুদ্রার কম্বলথানি পরিত্যাগ কর, তবে রুন্দাবনে আমার আজ্ঞা পালন করিতে যাইও।" তাই সনাতনের নিঃসম্বল ইইয়া যাইতে হইল। রূপ সনাতনের বে অতুল ক্রেম্বা ছিল, তাহা দারা

শ্রীরুলাবনে অনেক মন্দির হইত, কিন্তু তাহা হইবে না। প্রান্তু সে অতুস ঐমর্থ্যের এক কপর্দকও লইরা যাইতে দিলেন না। কাঙ্গালের কাঙ্গাল করিরা বলিলেন, "যাও এখন বৃন্দাবন উদ্ধার কর গিয়া।" আর তাঁহারা সেগানে যাইরা শত শত মন্দির করিলেন, তার মধ্যে এমন মন্দির ছিল যাহা প্রস্তুত করিতে কোটী মূলা বার হইয়াছিল।

কেন এই ছুই ভাই অতুল ঐশ্বর্যা তাগি করিয়া, রত্নপট্রার স্থানে বুক্ষতলে শয়ন করেন ? কেন ইহাঁদের কথা লোকে এরপ মান্ত করিতে লাগিল, তাঁহাদের চরণে যথা সর্বাধ্ব দিতে প্রস্তুত হইল ? কেন একজন সমাট, যিনি অনায়াসে তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অধীন হইলেন ? কিরুপে এই তুই ব্যক্তি বিনা সম্বলে এক জন্মলের মধ্যে মহানগরীর স্বষ্টি করিলেন ? কিরুপে ইহাঁরা সহস্র সহস্র পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসীকে প্রতীতি করাইয়া দিলেন যে, খ্রীগোরাঙ্গ প্রভু ( বাঁহাকে তাঁহারা কথনও দেখেন নাই ) স্বয়ং শ্রীভগবান ? ইহার উত্তর এই যে, আমাদের শ্রীপ্রভু সত্যা বস্তু, তাঁহার মধ্যে কিছ ভেলকী নাই, সম্লায় খাঁটী। তাই কেবল তাঁহার ইচ্ছা মাত্রে. রূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ, মন্তব্যে যে শক্তি সম্ভবে না তাহা পাইয়াছিলেন। প্রভর মধ্যে কিছ ভেলকি থাকিলে, তিনি সনাতনকে সেই কম্বলথানি ফেলিয়া দিতে ইন্সিত করিতেন না। তাহা হইলে তিনি রূপ সনা-তনের অতুল ঐশ্বর্যা হইতে বঞ্চিত করিয়া বুন্দাবনে পাঠাইতেন না। তিনি ভেলকী হইলে রূপ সনাতনের ঐশ্বর্যা দারা শ্রীবৃন্ধাবনে মন্দির স্থাপন করিতেন। শ্রীগোরাঙ্গদাসের কি শক্তি তাহা অনুভব করুন। এই ছই কাঙ্গাল দারা শ্রীগোরাঙ্গ প্রভু বুন্দাবনের জঙ্গলে এক প্রকাণ্ড নগর স্থাষ্ট কবাইলেন।

এখন রামানন রায়ের মহিমা কিছু বলিব।

প্রভাবি প্রীহট্রাসী শ্রীপ্রচায়মশ্র প্রভাবে দর্শন করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। ইচ্ছা যে, প্রভূ তাঁহার সহিত কথা বলেন, কারণ তিনি কুটুখ, প্রভূর উপর তাঁহার অধিকার আছে। প্রভূ তো ক্লফকথা বাতীত অন্ত আর কিছু বলেন না, তাই কাজেই প্রভূর কাছে যাইয়া বলিলেন, "প্রভূ, আমাকে ক্লফ-কথা ভনাও।" প্রভূ বলিলেন, "আমি ক্লফ-কথা বলিতে জানি না, উহা রাম রামানন্দ জানেন, আর আমি তাঁহার কাছে ভনিয়া থাকি। তোমার ক্লফ-কথা ভনিতে ইচ্ছা হইয়াছে বড় ভাগ্যের ক্থা,

ষ্ঠাহার কাছে যাও।" ইহাই বলিয়া প্রভু সেই সরল পাড়াগেঁরে ব্রাহ্মণ-টিকে বিলায় করিয়া তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

প্রত্যন্ত্র করেন কি, রামানন্দ রায়ের নিকট চলিলেন, যাইয়া ভ্তা মুথে গুনিলেন যে তিনি ব্যস্ত আছেন, একটু পরে সভায় আসিবেন। ভ্তা যত্ন করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, মিশ্র মহাশয় বসিয়া আছেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রামানন্দ রায় এখন কি করিতেছেন?" ভ্তা কহিলেন, "তিনি দেবদাসীগণকে অভিনয় শিখাইতেছেন।" প্রচার ইহার কিছুই বুঝিলেন না। তখন ভ্তা তাঁহাকে সম্পন্ম বুঝাইয়া দিলেন। ভ্া বলিলেন যে, রায়ের নিজক্বত নাট্যগাতি আছে, তাহার নাম জগ্রাথবল্পত শ্রীজগ্রাথের সম্পুথে এই নাটকের অভিনয় হয়। সেই নিমিন্ত, মন্দিরে দেবদাসীগণ আছে, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া হয়ন সেন্দরী ও য়ুখতীগণকে ইয়া, রামরায় তাঁহার নিভ্ত নিকুঞে, তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দেন। সে দিবস গ্রহজন দেবদাসী লইয়া অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন তাহা হৈতন্যবিতামতে এইরূপ কথিত আছে:—

"তবে সেই হুইজনে নৃত্য শিথাইল। গীতের গূঢ় অব্থ অভিনয় করাইল। সঞ্চারী, সাবিক, হায়ী ভাবের লক্ষণ। মুধে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন।"

রায় নিভৃত স্থানে এই সমুদার কাও করিতেছেন ৷ যিশ্ঠাকুর সভায় বিসিয়া এই সমুদায় কথা শুনিলেন, শুনিয়া অবাক হকলেন !

ষ্পবশু রায়ের প্রতি মনে মনে তাঁহার একটু অশ্রদ্ধা হইল। একটু পরে রামরায় আসিলেন। আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া মিশ্রের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। রামরায়ের কাও শুনিয়া মিশ্রের আর তাঁহার নিকট ক্ষথ-কথা শুনিতে রুচি হইল না। তিনি ছুই চারিটি বাজে কথা বলিয়া পলায়ন করিলেন।

প্রহান আবার প্রভূর নিকট উপস্থিত। প্রভূ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুঞ্চ- ু কথা শুনিলে ?"

প্রথায় বলিলেন যে, তাঁহার ভাগ্যে উহা ঘটে নাই। তাহার পরে আহে আত্তে প্রকারাস্তরে রামরায়ের কুৎসা গাইতে লাগিলেন; বলিলেন "প্রভূ, ছোমার রামরায়কে তুমি জানো, আমাদের কিন্তু তাহার কার্য্যপ্রণালী সব

ভাল লাগে না ৷ বাছিয়া বাছিয়া স্থলরী যুবতী লইয়া, নির্জ্জনে তাহাদিগকে স্নান করান, অঙ্গ মার্জন করান, আর অভিনয় শিক্ষা দেওয়া, এ সব কি বড় ভাল কাজ হইল ?" প্রকৃত বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে প্রভুর কুপাপাত্র ব্যতীত কেহ বুঝিবে না যে, কিব্ধপে নাটক অভিনয় করিতে হয়, তাহা দেবদানী-গণকে শিক্ষা দেওয়া একিষ্ণ আরাধনার একটা কার্য্য। তুল কথায় ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। লোকে নাট্যশালা করে. করিয়া উহা হইতে আনন্দ অন্নভব করে। সংগীত দারাও উহাই করে। লোকে পুষ্প সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে আনন্দ সংগ্রহ করে। যাঁহারা ক্ষের অধীন, যাঁহারা শ্রীক্লণকে ক্লেছ মমতা কি প্রীতি করেন, তাঁহাদের ইচ্ছা করে যে তাঁহাকে এই সমুদায় আনন্দের আখাদ করান। যত ভাল ভাল দ্রবা আছে, স্ত্রী তাহা স্বামীকে দিতে চাহেন। তাই রামরায় কবি, রুঞ্চ তাঁহার প্রাণ, অাপনি নাটক করিয়া নাট্যশালা করিয়া ক্লফকে উহা দেখাইবেন গুনাইবেন, -- সেই নিমিত্ত, যেন রসাভাগ না হয়, অভিনয় বিশুদ্ধ হয়, তাই দেবদাগী-গণকে শিক্ষা দিতেছেন। স্থলারী ও যুবতী কেন বাছিয়া লইয়াছেন, না---তাঁহা-দিগকে শ্রীক্রফপ্রিয়া গোপী দান্ধিতে হইবে। তাঁহাদিগের রূপ না থাকিলে যে র্মাভাস হইবে ! যিনি ক্রুপা, তিনি কি শ্রীমতী রাধিকা সাঞ্জিতে পারেন ?

রামানন্দের যে এই ভজন, ইহাই সর্ব্বোড়ম; ইহা হইতে স্কা স্থপবিত্র স্থাময় ভজন আর হইতে পারে না। এ ভজন জগতে আর কোণাও নাই, কোথাও ছিল না, কেবল বৈক্ষবগণের মধ্যে আছে। দ্বিভীয় ধণ্ডে এই কবিতাটি আছে যথা:—

পূৰ্ণ চাঁদ আলা, বন ফুল মালা,

বাতাবী ফুলের গন্ধ।

শিশির ছর্লার, বুদ কবিভার,

পর-ফুল মকরন্দ।।

স্থার, স্থার্গ, নৃত্য ও সোহার্গ,

সভৃষ্ণ নয়ন-বাণ।

প্রেমানন ধার, মধু-হাসি ভার,

লজা, আলিখন, মান॥

এই মারোজনে, পুজে গোপীগণে,

मर्कात्र ञ्चनत ५८त ।

বলরাম দীন,

নীরদ কঠিন,

কি দিয়া তৃষিবে তাঁরে।

জীব আপন প্রকৃতি ও শিক্ষা অন্থসারে শ্রীভগবানকে ভজন করে। কেই একটা জীব হত্যা করিয়া তাহার রুধির ভগবানকে দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চান। কেই তাঁহাকে তোহামোদ করিয়া ভূলাইতে চান; বলেন "তুমি বড় দয়াল, তুমি বড় মহাজন" ইত্যাদি। কেই বা ানার পাপের নিমিত্ত কান্দিয়া আবুল হয়েন, মনে ভাবেন তাঁহার কান্দিয়া আবুল হয়েন, মনে ভাবেন তাঁহার কান্দিয়া ভগবান তোহার দোব ভূলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবেন। যোল ভগবান তেমন তাহার ভজন। যে প্রভু লোভী মাংসালী তাঁহাকে ক্ষধির দিতে ইইবে। যে প্রভু দান্তিক, অহঙ্কারী, স্বেচ্ছাচারী ও নির্ব্বোধ, তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া নানা রূপ বঞ্চনা করিয়া ভজনা করিতে ইইবে। কিন্ত আমাদের যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি আর একরূপ, তিনি কি তাহা বলিতেছি।

আমাদের যে ভগবান উক্কয়্ষ, তিনি দবল, স্থবেদ, স্থবসিক, দয়ালু, আজাধ, পরমানন্দ, সেহশীল, স্বার্থশৃন্তা। এরপ বস্তার সহিত কিরপে ব্যবহার করিতে হয় তাহা একটু ভাবিলেই স্থির করা যার, আর সেই ব্যবহারই আমাদের ভঙ্কন। গোপীগণ করেন কি না, এরপ বস্তুকে কবিতার বসন্ধারা এবং স্নেহ, আলিঙ্গন, মান প্রভৃতি দারা ভঙ্কন করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানকে গীত প্রবণ করান, কবিতার রস আসাদেন করান। স্প্রতরাং রামানন্দ রায় যে প্রীরুজ্ঞকে নাটকাভিনয় দেখাইলেন তাহার বিচিত্রতা কি ? তাই রামানন্দ বাছিয়া বাছিয়া স্বন্দরী যুবতী ও রিসিকা দেবদাসী সংগ্রহ করিয়াছেন, কেন না তাহাদিগকে ব্রুরগোপী, ক্ষের্র প্রণয়িনী সাজিতে হইবে। যিনি ক্ষেত্রর প্রণয়িনী তিনি মদি কুরুপা, কুশীলা কি কঠিনা হয়েন তবে তাহা বড় অস্বাভাবিক হয়। রামরায়ের নিজের কিছু স্বার্থ নাই, তিনি রুজ্ঞ্যের করিতেছেন, তাই সেরাটী যাহাতে ভাল হয় ভাহাই করিতেছেন।

প্রহায় মিশ্রের কথা শুনিরা প্রভু ঈরৎ হাত্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি কি শুন নাই বে, গাঁহারা বৃন্দাবনের ভজন করেন তাঁহাদের কুদরোগ কি কাম-রোগ থাকে না? রামরায় নির্বিকার, তাঁহার হৃদরে বিকার নাই। তুমি আবার বাও, বাইয়া বল যে আমি তোমাকে কুষ্ণ-কথা শুনিতে পাঠাইয়াছি।"

প্রছায় মিশ্র প্রভুর আজা শুনিয়া ক্রতবেগে রামরায়ের নিকট আবার উপুস্থিত হইলেন; হইয়া বলিতেছেন যে, "আমি প্রভুর নিকট ক্লফ্ল-কথা শুনিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমি উহা স্থানি না, তবে রামরায়ের কাছে শুনিয়া থাকি। আপনার এত বড় মহিমা। আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আপনার নিকট প্রাপ্ত পাঠাইয়া দিলেন।"

রামরায় ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, "প্রভু আমার নিকট কৃষ্ণ-কথা প্রবণ করেন বটে, কিন্তু যিনি প্রবণ করেন তিনি আবার আমার মূথে বক্তা। যাহা হউক, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিব, আমি যাহা জানি আপনাকে বলিব। এখন আপনি বলুন আপনি কি কৃষ্ণ-কথা শুনিবেন ?"

ব্রাহ্মণ ইহার কি উত্তর করিবেন, রুক্ষ-কথা বলিয়া একটা কথা শুনিয়া-ছেন, বস্তু কি তাহা জানেন না। তাই দীন ভাবে বলিতেছেন, "আমি প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনিই প্রশ্ন করুন, আর আপনিই উত্তর করুন।" তথন রামরায় একটু ভাবিয়া রুক্ষ-কথা বলিতে আরম্ভ করি-লেন। কথায় কথায় রম উঠিল, রামরায় ভাসিয়া চলিলেন, সঙ্গে ব্রাহ্মণ ঠাকুরও চলিলেন। রসপানে উভয়ের বাহজ্ঞান রহিত হইল। শেষে বেলা যায় দেখিয়া, ভৃত্য আসিয়া রামরায়কে এক প্রকার বল দ্বারা উঠাইয়া লইয়া গেল।

কৃষ্ণ-কথা কি, রাহ্মণ ঠাকুর জানিতেন না। কিন্তু পাঠক, আপনি কি
জানেন, উহা কি ? কৃষ্ণ-কথায় এমন কি আছে যে উহা বলিতে কি
শুনিতে জীব বিহবল হয় ? প্রীভগবান "পুরুষোত্তম," "নরোত্তম", "সর্বাঙ্গফুল্নব", তাঁহার সকল গুণ আছে, গুণ আছে পূর্ব মাত্রায়, অণচ দোষের
লেশ মাত্র নাই। এরূপ বস্তু লইয়া আলোচনা করিবার বিষয়ের অভাব
নাই। অণুনীক্ষণ ছালা দেখ যে, চক্ষুর আগোচরে কীট কেমন
ফুল্মর খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার একটা দেহ আছে, দেশ আছে,
ঘর আছে, স্ত্রী পূত্র আছে, অথচ সে বস্তুটা নয়নের অগোচর। ইহা দেখিলে,
যে কারিগর উহা স্কৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ভালবাসার ভায় অনিক্রিনীয় একটা ভাবের উদয় হয়। আবার এই জগৎ নিরীক্ষণ কর দেখিবে,
তিনি যেমন কীটাণু স্কৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি অনন্ত্রেনীয় প্রকাশ্ত বস্তু স্কৃষ্টি করিয়াছেন। চক্র, হুর্যা, নক্ষত্র, সকলে স্বীয় স্বীয় কার্য্য করি,
তেছে, কাহার সাধ্য অন্তর্থা করে। খনন এই সমুদায় মনে চিন্তা কর,
তথন এই সমুদায় বৃহৎ বস্তু অপ্রার উপর আর এক প্রকার ভালবাসার ভাষ ভাবের উদয় হয়। কবিকর্ণপুর বলিতেছেন যে, প্রীভগবানের স্থাষ্টি
প্রক্রিয়াদি বিচারে তত স্থথ নাই, যত তাঁহার হৃদয় বিচারে আছে।
অতএব প্রীভগবান যে খুব ক্ষমতাবান এ তাঁহার বড় মহিমা নহে।
তাঁহার বড় মহিমা এই যে তিনি অতি মধুর প্রাকৃতি। এক জন
দিব্য কারিগর, বেশ পুতুল গড়িতে পারেন। কিন্তু তিনি আবার
এমনি দয়ালু যে পরহুংথ দেখিলে আমার প্রভুর মত উল্ভিংহরে কান্দিয়া
উঠেন। এখন বিবেচনা করুন সেই ব্যক্তির কোন্ ভাবে অধিক স্থথ।
তাঁহার কারিগরি বিচারে, না তাঁহার হৃদয় বিচারে? প্রীকৃক্ষের কারিগরি
আালোচনাকে যদিও কৃষ্ণ-কথা বলে, কিন্তু সে নিক্ষ্ট। প্রকৃত কৃষ্ণ-কথা
কি, না প্রীকৃক্ষের অন্তর বিচার ও চর্চা করা; কারণ শ্রীকৃক্ষের অন্তর পবিত্র,
সরল ও সমুদয় উচ্ভাবে পরিপূর্ণ।

আমার ভালবাদার অনেকগুলি বস্তু আছে, তাহাদের নিমিত্ত আমি আনেক ক্লেশ সহা করিতে পারি। কিন্তু তাহারা সকলে স্বার্থপর ও মলিন। আমার প্রীকৃষ্ণ কেবল নিঃস্বার্থ নিজজন। আমার কৃষ্ণ আমায় প্রতিপালন করেন, অথচ তাঁহার ভাব যেন আমিই তাঁহার প্রতিপালক। আমি তাঁহার নিকট দকল বিষয়েই ঋণী. কিন্তু তাঁহার ভাব যেন তিনিই আমার কত ধার ধারেন। আমার ক্লফকে যদি আমি একবার শ্বরণ করিলাম, ভবে যেন তিনি কুতকুতার্থ হইলেন। অপচ তিনি আমাকে এক মুহুর্তের জন্মও ভলেন না। আমি প্রীক্লফের একটা চিত্র দেখিয়াছিলাম। বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমার বোধ হইল যেন তিনি অভ্যমনম্ক রহিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছি, তিনি যেন আমার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মনে মনে কি প্রগাঢ় চিন্তা করিতেছেন। আমি স্বার্থপর জীব, আমার মনে একট कष्टे रहेन। जाविनाम या, जामि, जारात श्रीवनन এक मान नर्नन कतिएकि, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না, আপনার মনে কি ভাবিতেছেন। তথন হঠাৎ একটা কথা মনে হইল। তথন আমার মনে উদয হুইল যে, তা বটে, শ্রীক্লের অন্তমনস্ক হুইবার কথাই বটে। ঘাড়ে তাঁহার কত বড় সংসার! এ ত্রিজগতকে ত পালন করিতে হইবে? এইরপে যখন আমার হৃদরে "অন্তমনস্ক কুঞ্চ" উদর হয়েন, তখন আমি তাঁহাকে আর বিরক্ত করি না, পাছে তাঁহার রুহৎ পরিবারের হিত ভাবিবার ব্যাঘাত হুয় | আবার ইহাও কথন বোধহয় যে, যেন শ্রীক্লফ কি ভাবিতেছেন,

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন ছল ছল করিতেছে, তথন মন কি করে একবার ভাবিরা দেখুন।

> জীনক্ষনকানে, ভজিম্ব কি ক্ষণে, কান্দি কান্দি মায়। তাঁর হুঃথ দেখি, মোর হুঃথ সখি, সকলি ভূলিয়া সেয়।

মনে ভাবুন, প্রীক্ষের নরনে জল, ইহা কে সহ্ন করিতে পারে ? ইচ্ছা করিতেছে যে জলপূর্ণ রাঙ্গা আঁথি মুছাইয়া দিই। আবার ভাবি ধে, না, তাহাতে রসভঙ্গ হবে। এই যে গোপনে রোদন করিতেছেন, হয় ত আমি কাছে গোলে তিনি লজ্জা পাইবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে যেন প্রীকৃষ্ণ বদন উঠাইলেন, উঠাইয়া দেখিলেন যে আমিও রোক্ষ্যমান অবস্থায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি। তথন প্রীকৃষ্ণ অভিশয় লজ্জা পাইলেন, গাইয়া পীতাধ্র দিয়া তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিলেন, আর আমার হুঃথ দ্র করিবার নিমিন্ত বদনে মধুর হাস্ত আনিলেন।

কথা কি, জীক্ষণ সর্বাঙ্গস্থনর। তাঁহার যাহা পর্যালোচন। কর তাহাই মধুর। তাঁহার দশন মধুর, তাঁহার গন্ধ মধুর, তাঁহার চরিত্র মধুর। তাই কবি বিভ্যস্তল বলিয়াছেন:—

> "মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভোম ধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগঞ্জিমৃত্তিত্তেলভো মধুরং মধুরং মধুরং মধুর মু॥

স্থীগণ থ্রীরাধার মূথে ক্ষণ-কথা শুনিতেন। চণ্ডীদাদের প্রথম পদই এইরূপ ক্ষণ-কথা। যথা "কেবা শুনাইল" গীতের অন্থনদে রাধা বলিতে-ছেন, "স্থি। শ্রাম-নাম আমাকে কে শুনাইল? কত কথা কত নাম শুনি, এক কাণে শুনি অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু ঐ শ্রাম-নামের কি অন্তুত শক্তি? যেই নামটী শুনিলাম, অমনি আর এক কাণ দিয়া বাহির না হইয়া, হদয়ে বসিয়া ১গল। না হয় সেই নাম হদয়ে চুপ করিয়া থাকুন। কিন্তু হৃদয়ে যাইয়া আমাকে অন্তির করিলেন। আমার মূথে এখন কেবল ক্ষণ-নাম ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। নামে এত মধু যে বদন ছাড়িতে চাহে না।" রাধা এইরূপে ক্ষণ-কথা বলিতে-ছেন আর আনন্দে গলিয়া পড়িতেছেন, আর যাইয়া শুনিতেছেন, গাঁহারাও এরূপ রসে পরিপ্লত হইতেছেন। এই গেল প্রক্ষত ক্ষণ-কথা।

এই গেল প্রভুর শ্রীরাধানন্দ রাধ্যে প্রতি ব্যবহার। এখন ছোট হরি-দাসকে প্রভুর দণ্ড করিবার কথা প্রবণ করুন। প্রভুর নিকট ছুই হরিদ্বাস বাদ করেন, ছোট ও বড়। বড় হরিদাদকে দকলে চিনেন। ছোট হরিদাদ উদাদীন, কীর্তনীয়া। প্রভুকে কীর্ত্তন শুলন থাকেন। একদিন শ্রীভগবান আচার্য্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু ভিক্ষায় বিদলে আচার্য্যকে জিজাদা করিলেন যে, "এরূপ কন্ধ তঙ্গুল কোথায় পাইলে ?" আচার্য্য বলিলেন যে, "নাধবী দাদীর নিকট এই তঙ্গুল মাগিয়া আনিয়াছি।" প্রভু বলিলেন, "কে আনিল ?" আচার্য্য বলিলেন যে, "ছোট হরিদাদ।" প্রভু তথন আর কিছু বলিলেন না। তবে বাদায় আদিয়া গোবিন্দকে বলিলেন যে, "ছোট হরিদাদকে বলিলেন যে, "ছোট হরিদাদকে বলিলেন যে, "ছোট হরিদাদকে ক্রিলেন যে, "ছোট হরিদাদকে ক্রিলেন যে, "ছোট হরিদাদকে ক্রিলেন যে, "ছোট হরিদাদকে আর আমার নিকট আদিতে দিও না।"

ইংতে ছোট হরিদাস মর্দ্মাহত হইলেন। অন্ত সকলেও ইহার কারণ কিছু বুনিতে পারিলেন না। তথন প্রভুৱ কাছে সকলে তাঁহার ক্ষমার নিমিত্ত অন্ত্রোধ করিলেন। হরিদাস মাধবীদাসীর নিকট তণ্ডুল মাগিল্লা আনিয়াছেন, প্রভু সেই উপলক্ষ করিল্লা বলিলেন যে, সে উদাসীন, তাহার প্রকৃতি সম্ভাষণ নিষেধ, অতএব সে দণ্ডার্হ। ঠিক কি ঘটনা হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এখানে প্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিব :—

"তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বাহ্ণপাদি সবে পুছিলেন প্রভু পাশ।
কোন অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া ছারমানা করে উপবাস।
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া।
ইক্রিয় চরাঞা বৃলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।"

এখন এ পর্য্যন্ত সমূদায় বৃঝা গেল, কিন্তু মাধবী দাসীতো প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি নহেন। তিনি যদিও ব্রীজাতি, কিন্তু একে বৃদ্ধা, তাহাতে রমণীর শিরোমণি। এই মাধবীর মহিমা শ্রবণ করুন্:—

"মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী। বৃদ্ধা তপস্থিনী আর পরমা বৈক্ষরী॥ প্রেকু দেধা করে যারে রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র সাডে তিন জন॥ সরপ গোঁদাই আর রায় রামানক। শিথি মাহিতি তিন, তার ভগিনী অর্জজন॥"

ইরিদাস এই মাধবীর নিকট তঙুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন। তবে তাঁহাব এত কি অপরাধ? মাধবী দাসী যদিও স্ত্রীলোক তবু রন্ধা, আনার এদিকে পরম পণ্ডিতা। এমন কি, লোকে তাঁহাকে এক প্রকার পুরুষ বলিয়া মানিত। তাঁহাদের কাহিনী চতুর্থ থণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তাঁহার নিকট তথুল ভিক্ষা করায় এমন কি অপরাধ? অবশু, সন্ন্যাসীর প্রকৃতি দর্শন কি সন্তাষণ নিষেধ, কিন্তু তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃতি দর্শন কি সন্তাষণ কোন কুকার্য্য ইইতে পারে না। এটা কেবল শাসন ঘাক্য, আর কিছুই নয়। রাম রায় য়ুবতী স্ত্রীলোক লইয়া নিভূতে অনেক সময় বাস করেন, তাহাতে দোষ হয় না। একটা রন্ধা স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা মাগিয়া হরিদাসের কি এত অপরাধ হইল? বিশেষতঃ প্রভু স্বয়ং প্রকৃতি দর্শন ও সন্তামণ যে একেবারেই না করিতেন এন্ধপ নহে। তাঁহার মাসী কি অবৈতগৃত্রি, ইহাদের নিকট এ সমুদায় নিয়ম বড় একটা পালন করিতেন না, সেখানে হরিদাসকে একেবারে ত্যাগ করেন কেন ?

প্রভূহরিদাসকে তাগে করিলে সকলে তাঁহার নিমিত্ত অন্থনর বিনয় করি-লেন। প্রভূ তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। এইরপে এক বংসর গেল। তথন হরিদাস নীলাচল তাগে করিয়া প্রথাগে গমন পূর্ক্ক গঙ্গা-যমূনা সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সমূদ্য কাহিনী পড়িলে একটু মনে মনে বোধ হয় যে, প্রভূ ছোট হরিদাসকে যে দণ্ড করেন, উহা একটু অধিক ইইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা কি তাহা বলিতে ছি। প্রভুব সঙ্গে বছসংখ্যক সন্ন্যাসী, ইহাদের ভালমন্দের নিমিত্ত প্রভু দায়ী। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ পতিত হয়েন, তবে তাঁহারাই যে গুদু মারা যান এরপ নহেন, জীব উদ্ধারের ব্যাঘাত হইবে। প্রভুবে লইয়া তথন সমস্ত ভারতবর্ষে চর্চা হইতেছে। প্রভুব ভক্তগণকে লইয়াও সেইরপ। হরিদাস অন বয়য় যুবক। নোঁকের উপর সন্যাসী হইয়াছেন, অথচ চরিত্র বিষ্মীর মত। প্রভুব উহা সহু হয় না, তাই ধর্ম-স্থাপন ও জীব উদ্ধারের দিমিত্ব হরিদাসকে দণ্ড করা কর্তব্য ভাবিদেন। তাঁহার প্রাতি দণ্ড কঠিন কি লঘু হইয়াছিল তাহা তাঁহার অপরাধ

না জানিলে নির্ণয় করা যায় না। তিনি যে মাধ্বীর নিকট ততুল ভিন্দা করেন, সে অবশ্র উপলক্ষ মাত্র। অপরাধ অবশ্র আরও কিছু ছিল। করিণ প্রভুর প্রীন্থের বাক্যে তাহাই বোধহয়। হরিদাসের বৈরাগ্য "নর্কট বৈরাগ্য" তিনি "ইন্দ্রিয় চরাক্রা" বেড়ান, ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্বজ্ঞ প্রভুর কোন বিষয় অগোচর ছিল না। হরিদাস দৌর্বলাবশত সন্যাসী ইইনাও "ইন্দ্রিয় চরাইত্রন" তাই দণ্ড পাইকেন, মাধ্বীর নিকট যে তত্ত্ব ভিন্দা উপাক্ষ মাত্র। হরিদাস নিজে তাহা বুরিয়াছিলেন, আর সেই অন্তাপানলে গঙ্গায় মাত্র। হরিদাস নিজে তাহা বুরিয়াছিলেন, আর সেই অন্তাপানলে গঙ্গায় মাত্র। হরিদাস সারু, মহাপ্রভুর পার্মদ, তাহাকে লইয়া আমি বিচার করিতে পারি না। তবে মহাপ্রভুর এই লীলার তাংপ্য বিচার করিতেছি। ঠাকুর দেখিলেন যে, এই যুবক-সন্মাসী, তাঁহার এই নিত্য পার্মদ, তাঁহার হৃদদ্রে বৈরাগ্য হয় নাই ও তিনি ইন্দ্রিয় স্থপ্ডোগাতিলাধী ইইয়া উহার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাকৈ দণ্ড করিলেন। আর হরিদাস মনস্তাপে দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কি হইল গু প্রভুর বৈরাণী ভক্তগণের মধ্যে হলুতুল প্রিয়া গেল। যথাঃ—

"দেখি আদ উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বল্পেও ছাড়িল সবে জী সভাষণে॥"

কথা এই, সংগার ত্যাগ করিতে না পার, করিও না। সংগাবে থাকিয়া রুষ্ণ-ভলন কর। যদি সংগার ত্যাগ করিবে তবে আর শতিবৈরাগ্য করিয়া আপনার্কে, অন্ত জীবকে, ও প্রীভগবান্কে বক্ষনা করিও না। প্রীনিত্যানন্দ প্রভু ত্থাং উদাসীন, প্রভু তাঁহাকে বল করিয়া সংগারে প্রবেশ করাইলেন। কারণ, দেখিলেন যে, তাহা না হইলে লোকে আর বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিবে না। আবার হরিদাস বৈরাগী, প্রকৃতি সন্তায়ণ করিয়াছন বিলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। কারণ, দেখিলেন যে, বৈরাগিগণের মধ্যে বে কঠোর নিয়ম তাহা শিথিল হইতেছিল। মনে ভাবুন, হরিদাসকে দও করিলেন; আর প্রীনিত্যানন্দকে কৌপীন ছাড়াইয়া আবার পট্রস্ক পরিধান করানো, সেও এক প্রকার দও। এ ছই কার্য্যের এক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জীবের মঙ্গল। প্রীনিত্যানন্দের সংগার-প্রবেশে জীবে বুঝিল যে, প্রীকৃষ্ণ-জন্মে প্রথমনা চলিবে না।

এথন, ছরিনাসের প্রতি প্রভ্র প্রক্ত দণ্ড হইল, কি অনুগ্রহ হইল, তাহা প্রবণ করন। হরিনাস গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাহাতে তাঁহার লাভ বই ক্ষতি হইল না। পাঠক মহাশর, প্রভ্র সহিত ভারতী গোসাঞির প্রথম মিলন শ্বরণ করন। ভারতী গোসাঞির চর্মান্বর পরিধান করিয়া প্রভ্রেক প্রথমে দেখিতে আসিলেন। প্রভ্র উহা ভাল লাগিল না। কৃষ্ণ-ভল্পনে এ সমুদার প্রভারণা কেন ? প্রভ্র সন্মুখে ভারতী গোসাঞি চন্মের অন্বর পরিধান করিয়া গাড়াইয়া। প্রভ্ বলিতেছেন, কৈ, ভারতী গোসাঞি কেনের অন্বর পরিধান করিয়া গাড়াইয়া। প্রভ্ বলিতেছেন, কৈ, ভারতী গোসাঞি কোথায়?" ভক্তগণ বলিতেছেন, "ঐ যে তোমার আগগে।" প্রভূ বলিলেন, "ইনি কথনো ভারতী গোসাঞি হইতে পারেন না। ভারত গোসাঞি কেন চর্মান্থর পরিধান করিবেন ? ক্ষণ-ভল্পনে বাহ্ প্রতারণা নাই।" এই কথা গুনিয়া ভারতী ভাড়াতাড়ি চর্মান্থর তাগে করিয়া অন্ত বন্ধ পরিধানকরিলেন। যেরূপে প্রভূ ভারতী গোসাঞির চন্মান্থররূপ বাহ্ প্রতারণা যুচাইলেন, সেইলপ ছোট হরিদাসের বাহ্ প্রতারণা শ্বরপ যে মিলন দেহ, তাহা যুচাইলেন, মুচাইয়া দিব্য দেহ দিলেন।

ইহার তাৎপথ্য বলিভেচি। হরিদাস দেহতাগ মাত্রই দিবা, পবিত্র, চিন্ধর দেহ পাইলেন। পাইয়া অসনি প্রভূৱ নিকট আসিলেন। পূর্ব্বের ছায় প্রভূর পার্যদ হইলেন, হইয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন গুমাইতে লাগিলেন।

হরিদাস প্রভুকে দিব্যদেহে কীর্ত্তন শুনাইতেন, আর উহা ভক্তগণ প্রয়স্ত শুনিতেন। যথা চরিতামূতে:—

"হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে।

মতুষা না দেখে মধুর গীত মাত্র ভনে।

ভাকার না দেখি মাত্র ভুনি ভার গান।

কথা এই, হরিদাস বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, কি কোথা গিয়াছেন, কেহ ইহা জানিতেন না। হঠাং ভক্তগণ অন্তর্নীকে ীত শুনিতে লাগি-লেন। স্বর শুনিরা ব্রিলেন, হরিদাস গাহিতেছেন। দেও দেখিতে পান-না, কেবল তাঁহার গীত শ্রুবণ করেন। জতএব প্রভু যেরূপ হরিদাসকে ভক্তগণ সমক্ষে দণ্ড করিলেন, জাবার সেই ভক্তগণকে দেখাইলেন বে, তিনি তাঁহাকে মার্জনা করিয়া আবার ক্লপাপাত্র স্বরিয়াছেন, করিয়া প্রভুক নিজের গায়করূপ মহাপদ দিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছিলেন, "ছোট হরিদাস আপনার কর্মফল ভোগ করিতেছে।"

প্রভূ ছোট হরিদাসকে দণ্ড করিলেন। এখন স্বয়ং প্রভূকে দামোদর যে দণ্ড করিলেন তাহা প্রবণ করুন। ইহারা পঞ্চল্রাতা, সকলেই উদাসীন। তাহার মধ্যে দামোদর ও শহুর উভয়কে আমরা ভাল করিয়া জানি। শহুর প্রভূর শেষ লীলায়, প্রভূর পদরয় হৃদয়ে ধরিয়া নিজা যাইতেন! দামোদর প্রভূক অতি নিজ্ঞজন, এমন কি শ্রীপিগুপ্রিয়ার অভিভাবক। আবার জীব দামোদরের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ তাহা অপরিশোশনীয়। মুরারির কড্চা,—যাহার ছারা প্রধানত আমরা প্রভূব লীলা জানিতে পারি,—দামোদরের লেখা। মুরারি মুখে ঘটনাগুলি বলেন, আর দামোদর উহা শ্লোকবদ্ধ করেন। ইহার এক গুণ যে, ইনি স্পঠবাদী। প্রভূকে পর্যান্ত স্পষ্ঠ কথা বলিতে ছাড়েন না। একটা উড়িয়া ব্রাহ্মণশিশু প্রভূব নিকট আইদে, তাহার স্বভাব বড় মধুর। প্রভূ স্বয়ং চিরদিন বালকের স্থায়, কাজেই বালকের সঙ্গ বড় ভাল বাদেন। দে আসিলে তাহার সঙ্গে হই একটা মধুর কথা বলেন। বালক প্রভূব প্রীতিবাক্য পাইয়া অবকাশ পাইলেই তাহার নিকট দৌড়িয়া আদে। কিন্তু দামোদরের ইহা ভাল লাগে না।

ইহার কারণ যে, সে বালক পিতৃহীন, ও তাহার মাতা অর বয়য়। দামোদর চুপে চুপে চোক পাকাইয়া সেই বালককে বলেন, "তুই এখানে প্রতাহ আদিদ্ কেন ? আর আদিদ্ না।" সে বালক তাহা শুনি কেন ? প্রতুর মাধ্যা ও মধুর বাক্য তাহাকে আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ প্রীতি করে যে পিতা, তাহার তাহা নাই। সে কাজেই আসিতে থাকিল। দামোদরের এইরূপ অন্তরে মহাকঠ, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন কা। একদিন আর সহু করিতে না পারিয়া সেই বালক উঠিয়া গেলেই বলিতেছেন, "গোঁসাঞি, এই অববি সমন্ত পুরুষোত্মে তোমার য়ুণ প্রচার হইবে।" প্রভু দেখেন যে দামোদর রাগে গর গর। স্বল প্রভু বলিতেছেন, "কিহে দামোদর, তুমি রোধ করিয়াছ বোধ হয়। আমার অপরাধ কি পূর্ণ

তথন দামোদর বলিতেছেন, "তুমি স্বতন্ত্র ঈশব, তোমার আবার বিধি '
নিষেধ কি 

তবে জগত বড় মুখর। এই যে বালকটা উঠিয়া গেল উহার
চরিত্র বড় মধুর। উহাকে যে তুমি কপা কর ইহাতে তোমার দোষ নাই।
কিন্তু বালকের একটা মহং দোব আছে যেহেতু তাহার মাতা বিধবা, মুবতী ও

স্থলরী। আর তোমারও একটী দোষ আছে যে, তুমি যুবা ও পরম স্থলর। এরপ কার্য্য করিতে নাই, যাহাতে লোকে কাণাকাণি করে।''

প্রভূ এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্ত করিলেন, আর মনে মনে আপনার ঘাইট মানিয়া লইলেন। তাহার কিছুকাল পরে, প্রভূ দামোদরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দামোদর! তোমার স্তায় নিরপেক স্থহদ আমার আর নাই। আমার মাতাকে রক্ষা করার তুমিই উপযুক্ত পাত্র। তুমি নবদীপে যাও, যাইয়া মাতার নিকটে থাকিও, থাকিয়া আমার কথা তাহাকে বলিয়া তাহাকে শাস্ত রাখিও।"

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া হুইজনে প্রভুর বাটীতে থাকেন, তাঁহাদের রক্ষাক্তা বংশীবদন ঠাকুর ও ভূতা ঈশান। প্রভুর ইচ্ছা যে, আর একজন লোক এরূপ থাকেন যিনি তাঁহার সংবাদ বাড়ীতে ও বাড়ীর সংবাদ তাঁহার নিকট আনিতে পারেন। তথন এরূপ সাব্যস্ত হইল যে, দামোদর শ্রীনবদীপে প্রভুর বাড়ী যাই-বেন। যথন ভক্তগণ রথ উপলক্ষে নীলাচলে আসিবেন তথন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে আসিবেন, যথন তাঁহারা প্রত্যাগমন করিবেন তথন তাঁহাদের সঙ্গে আহিবেন। দামোদর যথন চলিলেন, তথন প্রভু জননীর নিমিত্ত প্রসাদ পাঠাইলেন। আর নানা কথা বলিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে আবার যথন দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, তথন শ্রীমাতা প্রভুর নিমিত্ত নানা সামগ্রী পাঠাইলেন, আর কত কথা বলিয়া দিলেন।

এইরপে দামাদর দারা প্রভু তাঁহার জননী ও ঘরণীর সহিত সম্পর্ক রাথিতেন। যথন দামোদর আদিতেন, তথন শচী নিমাই আগমনের স্থুথ পাইতেন। শুটী বিষ্ণুপ্রিয়ার অর্থ কড়ির প্রেয়াজন ছিল না, বহুতর ভক্তে তাঁহাদের ভাহা যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইতেন। প্রভু পাঠাইতেন প্রদাদ, প্রদাদী বস্ত্র, ও দেবীর নিমিত্ত দেই রাজ্ব-দত্ত বহুস্লা শাড়ী। দামোদর সেই সমুদার উপঢৌকন লইয়া আদিলে, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া সেই উপঢৌকনের প্রত্যেক বস্তুতে প্রিয়মিলন স্থুথ পাইতেন। এইরপে শচী দামোদরকে লইয়া বিসয়া নিমাইয়ের কথা শুনিতেন, আর শ্রীমতী আড়ালে বিসয়া সমুদার কথা শ্রবণ করিতেন। এই নিমাই কথার তাঁহাদের দিবানিশি স্থুথে যাইত।

আবার যথন দামোদর নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিতেন, প্রভূ তাঁহাকে শইয়া নিভতে বসিয়া বাড়ীর সমুদায় কথা শুনিতেন। শ্রীভগবানের নর- নীলার মধ্যে সাংসারিকী নীলা সর্কাপেক্ষা মনোহর। ছারকায় শীর্ষণ পুত্রগণ ছইরা বিব্রত, সকলে কোলে উঠিতে চার। কেহ ক্রন্সন করিতেছে, শীরুষণ তাহাকে সাল্পনা করিতেছেন; কাহাকেও কোলে লইরা বেড়াইতেছেন, বা কোলে বুন পাড়াইতেছেন। ইহা শ্বরণ করিলে কাহার না বিশ্বর ও আনন্দ হয় ? আমাদের প্রভুব যে রীও জননীর সহিত গোষ্ঠী করা, ইহাও সেইরপ তাঁহার ভক্তগণের বড় প্রথকর।

## চতুর্থ অধ্যায় ৷

<del>----</del>

প্রভুৱ লীলায় চূয়জন গোস্বামী, উঁহারা বৃন্দাবনে বাস করেন। রপ্রদাতন ও চাঁহাদের ভ্রাতপুত্র জীব, এই তিন জনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আরু একজন গোস্বামী কিরপে হইলেন, তাহা এখন শ্রবণ করুন। রঘুনাথ দাসের পিতা বারলক্ষের অধিকারী, আসুরা পরগণায় ক্ষণপুর গ্রামে\* বাস। তিনি দেশের প্রকাণ্ড জমিদার, নবদীপস্থ রাহ্মণগণের প্রতিপালক। তাঁহার পার্বাণথের যৌবনকাল উপস্থিত না হইতেই প্রভুর অবভারের কথা শুনিয়া কাঁর বৈরাগ্যের উদর হয়। পিতা মাতা অনেক যন্ত্র করিলেন, পুত্রকে অতি স্ক্রনী ক্লার সহিত বিবাহ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই রঘুনাথের হৃদশ বিষয়ে মুগ্ধ হইল না। শেষে তাঁহাকে তাঁহার পিতা একবার কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চারিদিকে প্রহরী, এক পদ পলাইবার যো নাই। রঘুনাথ তবুও স্ক্রোগ পাইয়াবারে বারে পলায়ন করেন, কিন্তু ধরা পড়েন। পরিশেষে একবার আর্ধরা পড়িলেন। আথম দিবসে ১৫ ক্রোশ হাটিয়া এক গোয়ালার বাথানে আদিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ক্র্বার্জ দেখিয়া গোয়ালা ছগ্ধ পান করিতে দিল। রঘুনাথ আবার চলিলেন। আপনার যুবতী ও স্ক্রনী ব্রী, ও ১২ লক্ষের জ্ঞীন্দারীতে পাছে তাঁহাকে ধরে বলিয়া উপবাস করিয়া দৌড়িতেছেন। বড়

এই কৃষপুর বর্তমান ত্গলীর নিকটর্তী।

মাশ্লরের ছেলে, পদতল শিরীষ কুস্থমের স্থায় কোমল, হাটিতে পারেন না, তবু ভয়ে ভয়ে লৌডিয়া ১৮ দিবসের পথ ১২ দিবসে আসিয়া উড়িয়া দেশে পৌছি-লেন। পথে কেবল তিন দিবস আহার জুঠিয়াছিল। প্রভু বসিয়া আছেন, এমন সময় রঘুনাথ যাইয়া দ্র হইতে জুমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মুকুল সেথানে ছিলেন, তিনি প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, ঐ দেখুন, রঘুনাথ আপনাকে প্রথাম করিতেছে।" রঘুনাথ বড় মাল্লযের ছেলে, সকলে চিনিতেন।

ঠাকুর, রবুনাথকে বড় রূপা করিলেন, কারণ দেই যুবককে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই যুবক আলিঙ্গন পাইবার উপযুক্ত বটে। যে ব্যক্তি প্রভূর নিমিত্ত জগতের যত সুথ,—পিতা, মাতা, স্ত্রী, অতুল ঐথর্যা,—ত্যাগ করিল. দে অবশ্য কুপা পাত্র হইবার দাবী রাখে। এক্রিঞ্চ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন. যে, তোমরা সর্বস্থি ত্যাগ করিয়া আমার অমুগত হইয়াছ অতএব আমি তোমা-দের নিকট চিরঋণী ! রবুনাথকে প্রভুর ক্ষুপা দেখিয়া অন্যান্ম সকল ভক্তও তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "কুষ্ণ কুপাময়, তোমাকে এতদিনে বিষয় হইতে উদ্ধার করিলেন। তুমি খুব ভাগ্যবান।" প্রভ দেখেন যে, সেই বড়মান্থযের ছেলে অনাহারে, পথশ্রান্তে, অনিদ্রায় অন্থিচশ্মাবশিষ্ঠ হুইয়াছেন। তথন রুপার্ত্ত হুইয়া শর্মপকে বলিতেছেন, "সর্মপ, আমার এখানে পূর্ব্বে হই রবু ছিলেন, এখন এই তিন রবু হইল। এই রবুকে আমি তোমাকে দিলাম। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, আমি এই অবধি এই র্যুকে সরপের রঘু বলিয়া জানিব।" ইহা বলিয়া প্রভু রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া সরপের হত্তে দিলেন। অমনি রবু সর্রেণের চরণে পড়িলেন, সরূপ ''তোমার যে আজ্ঞা" বলিয়া রঘুনাথকে আলিন্সন করিলেন, করিয়া আত্মসাৎ করিলেন। প্রভু রঘুকে আবার বলিলেন, "তুমি শীঘ্র যাও, স্নান করিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আইস, গোবিন্দ তোমাকে প্রসাদ দিবে।" ভাই রঘুনাথ স্নান করিয়া আসিলেন, আসিয়া প্রভুর অবশিষ্ঠ পাত্র পাইলেন।

এখানে প্রিয়নাদের ভক্তমাল হইতে রখুনাথের সম্বন্ধে একটী কাহিনী বলিব। উপবাদে ও পথপ্রাত্তে রখুনাথের অর হইল। অস্তাহ শক্তমন করিয়া জর ত্যাগ হইল। তথন ক্ষুধা হইয়াছে। জরাস্তে বেরূপ রোগীর হইয়া খাকে, রখুনাথের তাহাই হইয়াছে, একটুলোভ হইয়াছে। নানারূপ আহারীয় বস্তুর কথা মনে হইতেছে। কিছু প্রেছুর প্রসাদ বাতীত, মনে মনেও কিছু জিছ্বাপ্রে দিতে পারেন না। তাই দেই গভীর রক্তনীতে মনে মনে

প্রভুকে ভূঞ্জাইতে লাগিলেন। মনে মনে অতি হক্ষ হৃগন্ধ চাউল সংগ্রন্থ করিলেন, আর মনে মনে চর্ক্য চোষ্য লেছ পের ইত্যাদি বিবিধ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া, মনে মনে আসন পাতিয়া প্রভুকে বসাইয়া আকণ্ঠ পুরিয়া খাওয়াইলেন। পরে আপনিও প্রসাদ পাইলেন।

প্রদিন মধ্যাক্লে প্রভ্র ভিকার সময় হইলে প্রভ্ সরূপকুৰ বলিতেছেন, "আমার আহারে কচি নাই। রখুনাথ অসমরে আমাকে এরপ শুক্তর আহার করাইয়াছে যে, আমি এখন আহার করিতে পারিব না।" এ কথার ভাংপগ্য সরূপ অবশ্র বুঝিলেন না। পরে রঘুনাথকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসাকরিলেন। সরূপ জিজ্ঞাসিলেন, "রথুনাথ, ভূমি নাকি প্রভুকে অসমরে বড় ভোগ দিয়াছ ? প্রভু বলিতেছেন, উাহার অজীর্ণ হইয়াছে।" রথুনাথ অবাক্! তথন রঘুনাথ সমুনায় কথা খুলিয়া বলিলেন।

এই রঘুনাথের কথা কিছু বলিতে হইতেছে, কারণ ইহার দ্বারা প্রভু অনেক কার্য্য সাধন করেন। প্রথমতঃ ইহার ছারা দেখাইলেন যে, মনুষ্য কতদূর বৈরাগ্য করিতে পারে। দ্বিতীয় এই যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত বর্ণও ভক্তিবলে আচার্য্য হইতে পারেন। এখন রঘুনাখের বৈরাগ্য শ্রবণ করুন। রঘুনাথ ১২ লক্ষের অধিকারী, সেই তিনি এখন নীলাচলে প্রভুর অতিথি, প্রভুর প্রসাদ পাইতেছেন। পাঁচ দিন পরে উহা ছাড়িয়া দিলেন। করেন কি, সিংহ্ছারে দাঁড়াইয়া হরেক্লঞ্চ নাম জপ করেন। নিশিযোগে यथन जनजारेशत्र मिन्दितत होत वस इय, उथन यनि होदत ान देवस्थव উপবাসী থাকেন, তবে বিষয়ী লোকে কি জগনাথের সেবকগণ তাঁহাকে আহার দেন। রঘুনাথ ছারে যাহা পান তাহা ছারা জীবনধারণ করেন। কিছু দিন পরে উহাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রাভূ রগুনাথের ব্যবহার সমুদর শ্রবণ করিতে-ছেন। যথন শুনিলেন যে, রঘুনাথ সিংহছার ছাড়িয়াছেন, তথন প্রভু একটী লোক পড়িলেন, যথা-"অয়মাগছতি অয়ংদাস্ততি"। ইত্যাদি, আর বলিলেন "রঘু বেশ করিয়াছে। সিংহদ্বারে আহারের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া থাকা বেখ্যার আচার !" তাহার পরে রঘুনাথ জীবন রক্ষার নিমিত্ত আর এক উপায় করিলেন। দোকানী-मिरा अभागात यांचा विकास ना इस, छाटा शिवसा शिरण रक्तिसा एन असा हम । ' রঘুনাথ সেই সমস্ত পরিত্যক্ত অল সংগ্রহ করেন, করিয়া জল দ্বারা ধৌত করেন। এইরপ মাজিতে মাজিতে মধ্যে যে টুকু মাজি অর পাওয়া যায়, ্তাহাই রাত্রে লবণ দিয়া ভোজন করেন। প্রভূ এই কথা শুনিলেন, শুনিয়া

নেই অর বেবিতে আদিলেন। বেথিয়া উহার একগ্রাস মুখে দিলেন, আর একগ্রাস কইত গেলে সরুপ হাত ধরিলেন; বলিলেন, "আমাদের সমক্ষে তুমি ইহা বন্ধনে দাও এ তোমার বড় অফ্রায়।" প্রভু বলিলেন, "রগুনাথ, তুমি প্রভাহ এরপ উপাদের বস্ত খাও! এমন স্থাহ প্রসাদ আমি কথনো খাই নাই।"

রখুনাথের পিভাষাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়া মুদ্রার সহিত নীলাচলে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু রখুনাথ উহা লইলেন না। অবশ্র গৃহেও প্রত্যাবর্তন করিলেন না। সেইরপ বোর বৈরাগ্য করিতে লাগিলেন ও প্রভুর সহিত অপ্তানন বর্ব নীলাচলে যাপন করিলেন। প্রভুর অপ্রকটে রযুনাথ গৌরশৃক্ত নীলাচলে তিন্তিতে না পারিয়া ছুটিয়া রক্ষাবনে পলায়ন করিলেন; মনের ।ভাব ভ্রুপাত করিয়া অর্থাৎ পর্বত হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় তাহা ঘটল না। কিছুকাল পরে শ্রীচৈত্রচিরতামৃত প্রণেতা শ্রীক্ষণাদ করিরাজ আদিয়া তাহার সহিত শ্রীরক্ষাবনে মিলিত হইবলেন। রযুনাথের প্রম্থাৎ প্রভুর লীলা শুনিয়া তিনি অস্ত্যালার অনেক লিখেন। এই রযুনাথের প্রতি মৃহ্রের দলী ক্ষণাদ করিরাজ তাহার মন্বক্ষে বিলতেতেন:—

"জনস্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা। সাড়ে সাত প্রহর যায় প্রবণে কীর্তনে। সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে।। বৈরাপ্যের কথা তাঁর অন্তুত কথন। আজন্ম না দিল জিহুবায় রদের স্পর্শন।

এই প্রীরুন্ধাবনে রব্নাথদাস বছকাল জীবিত থাকেন। প্রভাৱ কার্য্য করিবার নিমিত্ত যত ভক্ত তাঁহা কর্তৃক নিযুক্ত হরেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই সকলে দীর্ঘকাল জগতে বিচরণ করেন। কেহ একশত, কেহ নবতি, কেহ একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্যান্ত জীবিত থাকেন। অহৈত প্রাভূ এই শেষোক্ত বরুসে ধরাধাম ত্যাগ করেন।

রঘুনাথ ক্রমে অতি বৃদ্ধ হইলেন, চক্ষু কর্ণ গেল, এদিকে প্রীরাধা-কৃষ্ণ বিরহে এক প্রকার পাগল ছইলেন। চলিতে পারেন না, হামাগুড়ি দিলা প্রীর্ন্ধাবনে রাধাকৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়ান। কথনো বসুনা- পুলিনে গমন করিয়া উচ্চৈঃ ব্বরে "রাধে, রাধে" বলিয়া ডাকেন ;
কথনো নিকুঞ্জের মধ্যস্থানে তাঁহারা আছেন ভাবিষা দেখানে নয়ন মুদিরা
বিসিয়া থাকেন। তাঁহার শেব জীবন দর্শন করিয়া অভাত্ত ভক্তগণণ্ড
উহা বর্ণন করিয়াছেন। দাস গোশ্বামীর উক্তি এই শীত, দকলে অবগত্ত
আছেন, বংণা—

"রাধে, রাধে, ভূমি কোথা লুকাইয়া আছে।" গোসাঞি, একবার ডাকে যমুনা ওটে, আবার ডাকে বংশী বটে, রাধে রাধে ইত্যাদি।

কৈই কেই এরপ বলিতে পারেন, দাস গোপানীর যে অতি কটের জীবন, তাহাতে স্থথ কোপার ? রাধারুষ্ণ ভজনের কি এই ফল ? তাহার উত্তর এই বে, তিনি বারলক্ষের অধিকারী, তাঁহার কাটাতে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও স্ত্রী বর্তমান। কৈ তিনি তো কটের জীঘন তাগি করিয়া বাটী গেলেন না ? কথা কি, ক্ল'ফ-বিরহে যে স্থথ তাহা অন্তরে, বাহিরের পোকে তাহা কিরপে ব্রিবে ?

দাদ গোদামী যথন নীলাচলে কেবল নৃত্ন আসিয়াছেন, তথন এক দিন তিনি সাহস করিয়া প্রভুর নিকটে একটি নিবেদন করিয়াছিলেন। বলিয়ছিলেন, "প্রভু, আমি কি করিব ? আমাকে একটু উপদেশ দিতে রূপা হয়।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমাকে সরপের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমি যত না জানি তিনি তাহা জানেন। তবে যদি আমার কাছে কিছু জানিতে চাও, তবে বলিতেছি। তুমি বৈরাগ্য করিয়াছ, শতরাং শারীরিক স্থথ ত্যাগ কর। গ্রাম্য কথা বলিও না, শুনিও না। দীন তাবে মানদে শীরাধারুক্তের উজনা কর!" এখনকার লোকে অনেকে বিগ্রহ পূজার বিরোধী, তাঁহারা বলেন, "প্রভুল পূজা কেন করিব? মনেই পূজা করিব।" কিন্তু এই যে মহাপুরুষ দাদ গোম্বামী, প্রভু কর্তৃক আদিপ্ত হইলেন যে, তিনি "মানদে" শীরাধারুক্ত ভজন করিবেন, তবুতিনি ভাহা পারিলেন না। প্রভুর আজ্ঞা এই যে, তিনি মানদে রাধারুক্ত ভজন করিবেন, কর্ত্ব তাহা পারিলেন না। প্রভুর আজ্ঞা এই বে, তিনি মানদে রাধারুক্ত ভজন করিবেন, তবুতিনি ভাহা পারিলেন না। প্রভুর আজ্ঞা এই বে, তিনি মানদে রাধারুক্ত ভজন করিবেন, তবুতিনি ভাহা পারিলেন না। প্রভুর আজ্ঞা এই বে, তিনি মানদে রাধারুক্ত ভজন করিবেন, তবুতিনি ভাহা পারিলেন না। প্রভুর আজ্ঞা এই বে, তিনি মানদে রাধারুক্ত ভজন করিবেন, তবুতিনি ভাহা পারিলেন না। প্রভুর আজ্ঞা এই বে, তিনি মানদে রাধারুক্ত ভজন করিবেন, বিগ্রহ সেবা করিবেন, কর্ত্ব বিগ্রহ সেবা জাবন্ত করিবেন। অতের বিগ্রহ সেবা করিবেন আজা সম্বেও বিগ্রহ সেবা করিবেন। স্বেও বিগ্রহ সেবা করিবেন

পরে মানসে সেবা করিতে শিথিকেন, শেবে মানস সেবা ছাড়িয়া দিরা বিরহে ব্যাকুল হইরা বুন্দারণ্যে রাধাক্তফকে খুঁজিরা বেড়াইতে লাগিলেন। তথন রাধাক্ষ্য তাঁহার সহিত লুকোচুরী ধেলা আরম্ভ করিকেন।

রঘুনাথের স্থার ভগবান আচার্য্যও বিষয়ত্যাগী, তাঁহার পিতা শতানন্দ খান ধনবান লোক, কিন্তু শ্ৰীভগবান আচাৰ্য্য সে অতুল বিষয় জাগ করিয়া প্রভুর চরণে রহিলেন। প্রভুর কাছে থাকেন, প্রভুকে না দেখিলে মরেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গোপাল কাশীতে বেদ পড়িতে গিয়াছেন। পড়িয়া মহা পণ্ডিত হইয়াছেন। তথন আপন বিদ্যা বৃদ্ধি দেখাইবার নিমিত্ত নীলাচলে দাদার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথা কি, তথন প্রভুর সঙ্গী যত লোক, সকলে যেমন জগৎ বিজয়ী ভক্ত, তেমনি আবার জগৎ বিজয়ী পণ্ডিত। কেহ পণ্ডিত হইলে প্রভুর সভার যাইয়া তাঁহার বিভার পরি-চয় দিতে অভিলাষ হয়। কিন্তু প্রভু বাজে কথা শুনেন না, পাণ্ডিত্যে মন নাই, যদি ভক্তি বিষয়ক কোন প্রস্তাব হয় তবে নিতান্ত অমুরোধে তাহা শ্রবণ করেন। কিন্তু সেও অগ্রে নয়। যিনি যে কিছ পুত্তক প্রণয়ন করেন, কি শ্লোক লিখেন, তাহা স্বভাবতঃ প্রভুকে ভুনাইতে ইচ্ছা হয়। আর প্রভুর যদি একপ লোকের গ্রন্থ কি শ্লোক শুনিতে হয়। তবে আর তাঁহার দিবা রাত্রি অবকাশ থাকে না। তাই প্রভুর নিকটে কোন গ্রন্থকার কি কবি অগ্রে যাইতে পারেন না। যদি কেহু প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র হয়েন তবে তিনি অগ্রে সরূপ গোপামীর রূপা পাত্র হয়েন ি मक्रभ यनि प्रत्थन या প্রভুকে পৃত্তক कि स्नोक छनारेवात छे प्रयुक्त रहे-য়াছে, তবে প্রভার নিকট কইয়া যান। গোপাল বেদাস্থ পড়িয়া ভাঁহার: বিজ্ঞা দেখাইতে নীলাচলে গিয়াছেন, কিন্তু শ্রোতা পান না। ভগবান গোপালকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন, প্রভু ভগবানের সম্বন্ধে তাঁহাকে বিস্তর আদর করিলেন। তাহার পরে ভগবান ছোট ভাই গোপালকে সরপের কাছে লইয়া গেলেন। সরপের সহিত তাঁহার অতি স্থা ভাব। বলিতেছেন "এসো ভাই, গোপাল পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার নিকট বেদান্ত-ভাষা গুনা যাউক।"

তথন, "প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচন।
বুদ্ধি ল্রষ্ট হইল তোমার গোণালের সঙ্গে।
মারা বাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥

কৈন্দ্ৰৰ হইয়ে শাৰ্ষকিক ভাষা যেবা ভালে।

সেৱা সেৱক ছাড়ি, আপনাকে ঈশ্বর করি মানে॥"

সক্ষপ বলিলেন, "ভাই, ভোমার একি কুর্ত্তি হইল ? আমরা এখন

কি তাই ভনিব যে, 'আমিও যে, ক্ষণ্ড সে?" ভগবান আচার্য্য বলিলেন, "আমাদের বেদান্তে করিবে কি ? আমরা ক্ষণের দাস। আমাদের ক্ষনিষ্ঠ চিত্ত, আমাদের কি বেদান্তে মন ফিরাইতে পারে ?" সক্ষণ
বলিলেন, "তরু ওবেদান্তে যাহা শ্রবণ কর তাহাতে ভত্তের ক্ষায় ফাটে।

সম্পায় মায়া, ঈশ্বর কেহ শ্বতপ্ত নাই, মুক্তিই মহাের চরম ফল,
ইত্যাদি কথা ভনিতে পারিব কি ক্লপে ?" অতএা নাপালের বেদান্ত
পড়াইয়া ভনান হইল না। তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া অক্সন্থানে চলিয়া
প্রেলন।

## পঞ্চম অধ্যায়।

----

জ্যৈষ্ঠ মাসে ভক্তগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন,
এমন সমন্ন আউলির বন্ধত ভট্ট আসিয়া উপন্থিত। আপনাদের ম্মরণ থাকিতে
গারে ইনি প্রস্কুকে প্রমাগ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটাতে লইমা
গিয়াছিলেন। ইনি একজন বৈষ্ণবর্ধর্ম প্রচারক, শ্রীমন্তাগবতের টীকা ও অভাভা
গ্রন্থও নিথিয়াছেন। জতি স্বাধীন প্রকৃতি, এমন কি শ্রীধরস্বামীর চীকাকে
লোমিতে তাঁহার কোনরূপ আশস্কা হয় নাই। প্রভূকে প্রথম দর্শনে চমকিত হয়েন, কিছুকাল সে চমক থাকে, এখন তাহার অনেক ভান্সিরা
গিয়াছে। প্রভূকে প্রমাণে দর্শন করিয়া বুরিলেন, ইনিই প্রীকৃষ্ণ। প্রথম
কর্পন্নে যে ক্র্যার উদন্ধ হইমাছিল তাহা লোপ পাইল। প্রভূকে ভট্ট ঠাকুর
ক্রে লইয়া গেলেন। বল্পত সম্প্রধান্ধি বিষ্ণবদিগের একটা নিয়ম আছে। ঠাকুর

ষরে যে দকল দ্রব্য দাম্প্রা থাকে, তাহা ঠাকুরদেবা ব্যতীত অন্ত কোন कार्या अपूक रव ना, जारा रहेरन के अवानि छेक्टिं रहेता यात, अकतार তাহা ঠাকুরদেবার অবোগ্য হইরা পড়ে। কিছু তখন প্রভূতে ভটের ঈশ্বর-বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাই তিনি সেবার এবলন্ধি ছারাই প্রভুর ভিক্ষা সম্পন্ন করিলেন। প্রভু নীলাচলে আদিলে ক্রমে ভট্টের পূর্বকার চমক ভালিয়া গেল, স্বর্ধার স্ষ্টি হইল। এখন নীলাচলে প্রভুর সহিত এক প্রকার পালা দিতে আসিয়াছেন। "চৈত্ত্য" একজন বৈক্ষবধর্ম প্রচারক, তিনিও একজন তাহাই, অধিকর তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, চৈতন্ত তাহা করেন নাই। প্রভূকে মনে মনে খুব প্রদ্ধা করেন, তবে আপনাকেও কম প্রদ্ধা করেন না। তিনি সংসারী, প্রভু সন্নাসী, কাজেই তাঁহার প্রভুকে প্রশাস করিতে হইল। প্রভূ বল্লভভট্টকে খুব আদর করিলেন। তথন ভট্ট বক্ষুতা করিছে লাগিলেন। বলিভেছেন, "ভোমাকে দর্শন করিবার বড় সাধ ছিল, अस জগনাথ তাহা পূর্ণ করিলেন, তোমার দর্শন বড় ভাগ্যের কথা। তোমার স্মরণে লোক পবিত্র হয়। এমন কি, তুমি যেন সাক্ষাৎ ভগবান। তোমাক শক্তিও সেইরূপ প্রবল। জগৎকে ভূমি রুক্তনাম লওয়াইয়াছ, প্রেমে ভাসা-ইয়াছ। এ সঙ্গায় কি ক্লাশক্তি ব্যতীত হইতে পারে ?" এই যে ভট্ট বক্ত তা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একটা কথাও অভায় নম, কিন্তু তবু অকরে অক্ষরে বুঝা যায় যে তিনি বক্তৃতা মাত্র করিতেছেন, আর তাঁহার ফ্লয় গর্কে পরিপূর্ণ। সে যাহা হউক, প্রভূ উন্তরে বলিলেন, "আপনি বলেন কি ?" আমি মায়াবাদিসল্লাদী, আমি ভক্তির কি বুঝি ৷ তবে ক্লফ কুপা করিয়া আমাকে সংসঙ্গ দিয়াছেন, ভাহাতেই আমি কৃতাৰ্থ হইয়াছি। সেই এক সঙ্গ অহৈত আচার্য্য, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনি সর্বাশান্ত্রে কেবল রুঞ্চভঞ্জি ব্যাথ্যা করেন। আর একজন খ্রীনিত্যানন্দ, তিনি ক্লকপ্রেমে উন্নতঃ। আর একজন সার্ক্তোম ভট্টাচার্ঘ্য, তিনি ভার্ম বেদান্ত প্রভৃতি সর্কশান্তে প্রবীণ। রদ কাহাকে বলে তাহা শ্রীরামানন রাম আমাকে শিকা দিয়াছেন। আর একজন সক্রপাযোদর, তিনি মৃতিমান্ এজরস। আর একজন এইরিদাস, যাঁহার নিকট নামের মহিমা শিধিলাম, তিনি প্রাত্যহ ভিনলক নাম লর্ট্রেন।" 🗯

ভট্ট বলিলেন, "এ সমুদায় ভক্তগণ কোথায় ? আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে বাসনা করি।" প্রভূ বলিলেন তাঁহাদিগকে এখানেই পাইবেন। তাঁহাক্স রথোপলকে এখানে আদিয়াছেন।

ভট্ট মহাপণ্ডিত লোক, নিজনেশে তাঁহার সমকক লোক পান নাই। নীলাচলে আপনার পান্তিতা দেখাইতে আসিয়াছেন। এই বে নীলাচলে ভক্তির সাগরে পড়িরা গিরাছেন, ইহাতেও তাঁহাকে ভক্তি ম্পর্শ করিতে পারে নাই। হে দম্ভ। তোমাকে বলিহারি বাই, দম্ভ এইরূপ বিষবৎ সামগ্রী। মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিলেন, রথাগ্রে তাঁহার नुष्ठा (मिश्तिन, ইशार्ष्ठ मन अप इंडेन ना। त्करन छर्क कतिरान, छर्क করিয়া জয়লাভ করিবেন, এই মনের একমাত্র সাধ। প্রত্যক প্রভুর সভাতে আগমন করেন, সেথানে শ্রীঅহৈত, সার্বভৌম, সরূপ প্রস্তৃতি মহাপণ্ডিত পার্যদগণও থাকেন। ভট্ট আসিয়াই নানা তর্ক উত্থাপন করেন। ভট্ট নানা বাঙ্গে কথা বলিয়া প্রভুকে বিরক্ত করেন দেখিয়া প্রভুকে কোন কথা কহিতে অবকাশ না দিয়া, প্রীঅট্রত আপনি তাঁহার কথার উত্তর দিতেন। কিঞ ক্রমে তিনিও আর পারেন না। কারণ ভটের যে সমুদার কথাবার্তা, সে ফল্ল, অর্থাৎ রসশুন্ত কি পদার্থ শুক্ত। তাঁহার একটা প্রশ্ন শুনিলেই বুঝিবেন যে তাঁহার কথা কিরূপ অসার। বলিতেছেন, "আমি দেখি, তোমরা সকলে ক্লফনাম লও, আবার ক্লফকে প্রাণপতি বল, ইহা কিরপে হয়? যে পতি-ব্রতাহর, তাহার তো পতির নাম কইতে নাই ?" এখন বাঁহারা দিবানিশি শীক্ষপ্রেমে কি বিরহে কি হরিভজনে মুগ্ধ, তাঁহাদের নিকট এ সব কথা ভাল লাগিবে কেন গ

ভট্ট বালগোপাল উপাসক, আর প্রভ্র গণ শ্রীরাধক্ষ উপা । অর্থাৎ বল্ল শ্রীকৃষ্ণকে বাংসলা রসে ভল্লন' করেন, আর প্রভ্র গণ মধুর রসে। তাই, বল্লভ মধুররসের ভল্লনাকে গ্রমিবার নিমিত্ত ছল উঠাইলেন যে, "তোমরা কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বল, আবার তাঁহার নাম লও কিরপে?" যদি সেখানে প্রেরপ কেহ তার্কিক থাকিত তবে সেও বলিতে পারিত, "আছা তুমি তো কৃষ্ণকে আপনার পূত্র বলিয়া ভল্লনা কর, তবে তাঁহাকে প্রণাম কর কিরপে?" ভট্টের আলায় প্রভূ ও প্রভূর গণ একেবারে ত্যক্ত বিরক্তা হইলা গোলন।

একদিন বল্লভ বলিতেছেন, "প্রীধর স্বামীর টীকায় অনেক দোষ আছে। আমি সে সমুদার দেখাইয়া দিরাছি।" কিন্তু প্রকৃত কথা এই, প্রীধরস্বামীর নিমিত্ত জীবে প্রীভাগবত জানিয়াছে, প্রীধরস্বামী না হইলে প্রীভাগবত কেহ বুবিত্তে পারিত না, সেই প্রীধরকে ভট্ট বলিতেছেন, "আমি স্বামীকে মাসি না।" এথন ভট্ট নীলাচলে মাসাধিক বাদ করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গ কেবল প্রভুষ সাণ লইয়া, আর কোথাও স্থান নাই; তাঁহার এই সকল তর্কে লোকে অদির হইয়া গিয়াছে। প্রভুর সভায় বাইয়া আন্দালন করেন, প্রথমে শ্রীকাইতে কিছু কিছু উত্তর করিতেন, এখন তিনিও তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রভুক্তনও কিছু বলেন না, চূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন বে, ভট্টের শাসন প্রয়োজন, তাই যখন ভট্ট বলিলেন, "আমি স্বামীকে মানি না", তথন প্রভু বলিলেন, "স্বামীকে যে না মানে, সে বেখার মধ্যে গণ্য।" প্রভু রহস্ত করিয়া বলিলেন, কিন্তু তাঁহার মূখে এ কথা ঘোর দত্তের স্বর্ম হটন। ভট্ট অপ্রতিত হইয়া ঘরে গেলেন।

ভট্ট তথন রক্ষনীতে ভাবিতেছেন, "পূর্ব্বে গোঁসাই আমার সহিত সরেছ ব্যবহার করিতেন। এথানে আদিশেও প্রথমে সেইরপ ছিল। আমি নিমন্ত্রণ করিতেন। এথানে আদিশেও প্রথমে সেইরপ ছিল। আমি নিমন্ত্রণ করিলে গ্রহণ করিতেন, এখন ক্রমে ক্রমে আমি সকলের অপ্রিয় হইয়াছি। সকলেই আমাকে দেখিলে আমা হইতে দ্রে বায়। প্রভুর সভার আমার কথা কেহ প্রেয়ন্ত্র করেন না। প্রীগদাবর পণ্ডিত গোঁসাই আমাকে একটু রূপা করেন দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে পর্যান্ত পরিত্যাণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি?" এই কবা ভাবিতে ভাবিতে স্থবৃত্তি আদিল। তথন আবার ভাবিতেছেন, "আমি এখানে আইলাম কেন? জয়লাভ করিতে? জয়লাভ করিয়া কি হইবে? এই বে বৈক্ষবণণ এখানে দেখিলাম, ইহারা সকলেই আমা হইতে ভাল, রুক্তপ্রেমে ভাসিতেছেন। আমি সেধন হইতে বঞ্চিত, আমি রূপা জয়ের আশার সেমহাধন পরিত্যাণ করিয়াছি। প্রভু আমাকে দণ্ড করেন, তাহার কারণ কেবল আমার অভিমান। এই অভিমান গেলেই আমার প্রতি প্রসর হইবেন।"

পরদিন প্রভাতে প্রভ্র নিকট যাইয়াই চরণ ধরিয়া পড়িলেন। আর সব কথা সরল ভাবে বলিলেন। বলিলেন, "প্রভু, ব্রিয়াছি। ভূমি পরম বন্ধ। ভূমি আমার গর্কা দেখিলে, দেখিয়া রূপার্ত হইয়া উহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবার নিমিত্ত আমাকে দও করিতেছ। পূর্কো এই • দণ্ডে আমার ক্রোধ হইত, এখন ব্রিলাম যে, এ দণ্ড নয়, তোমার - মহারূপা।"

প্রভূ অমনি দ্বীভূত হইলেন। বলিলেন, "ভোমার ছইগুণ আছে, ভূমি প্পিত ও ভূমি ভাগবত। যাহাদের এই ছইগুণ আছে, তাহাদের গৰ্ক থাকিতে পারে না। জুমি ঠিক বুঝিরাছ, গর্ক ত্যাগ কর, তবে কৃষ্ণ ক্ষপা করিবেন।"

ভট্ট প্রভ্র মুথপানে চাহিল্ল দেখেন যে, তাঁহার সেই প্রণমাকুল লম্মন শেহভরে তাঁহার পানে চাহিতেছে। তখন বৃথিলেন যে, তাঁহার প্রতি প্রভ্র আবাদ্ধ কুপা হইমাছে। তাই সাহস করিয়া বলিতেছেন, "প্রভ্, ভূমি যে আমার প্রতি প্রদন্ধ হইয়াছ, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তাহা না হইলে আমি আর এথানে তিইতে পারি না।" প্রভ্রু ঈষৎ হাস্ত করিয়া স্বীকার করিলেন। ভট্ট তথনি মহাসমারোহ করিয়া প্রভ্রুকে গণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন, নিমন্ত্রণে অমুপস্থিত রহিলেন কেবল শ্রীপঞ্জিত গদাধর গোঁসাই।

পণ্ডিত গোঁদাইর ভার নিরীহ ভাল মাস্থ্য জগতে কেছ নাই, ছইবারও লয়। যথন ভট্ট প্রভূর গণের অপ্রিয় হইলেন, তথন তিনি গলাধরের শরণ লইলেন। গলাধর নিষেধ করেন, কিছ্ক ভট্ট গুনেন না। ভট্টের তথন মন ফিরিয়াছে। তিনি এ পর্যন্ত বালগোপাল উপাদনা করিয়া আসিয়াছেন, প্রথন প্রভূর গণের প্রেম দেখিয়া মাধুয়্য অর্থাৎ শ্রীরাধারুক্ত ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাই গলাধরের দিকট বলেন যে তিনি তাঁহাকে যুগল মল্লে দীক্ষিত করুন। গলাধর বলেন, "ভাহা আমা ঘারা হইতে পারে না। আমি প্রভূর দানাম্থাস, তাঁহার অন্থমতি ব্যতীত কিছু করিতে গান্ধি না। প্রভূকে আমি ছয় করি না, কিছ্ক ভূমি এখানে আইম বিজ্ঞা, তাঁহার গণ আমাকে এক প্রকার পরিতাগে করিয়াছেন। ভূমি প্রভূর শরণ লও, তবেই তোমার মঙ্গল।" সম্ভবতঃ গদাবরের উপদেশে ভট্টের প্রথম জ্ঞানাদ্য হয়।

এই কথার পরে ভট্ট প্রভূর শরণাগত হয়েন। যে দিন ভট্ট সকলকে
নিমরণ করিলেন, সে দিবস গদাধর্ম সাহস করিয়া সেথানে থাইতে পারেন নাই।
প্রভূ সভার যাইয়া গদাধরকে না দেখিয়া, সরুপ, জগদানক ও গোবিক এই
তিনজনকৈ তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। গদাধর মহাহর্ষে আসিতেছেন,
পধে সরুপ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কোন অপরাধ নাই, ভবে ভূমি কেন.
প্রভূর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সব বলিলে না ?" গদাধর বলিলেন, "প্রভূর
সহিত হঠ করা ভাল বোধ করি না। প্রভূ অস্তর্যামী, আমি যদি নির্দোষ হই,
তবে তিনি জামাকে জাপনা আপনি কুপা করিবেন।" তাহার পরে সভার

ষাইয়া গদাধর রোদন করিতে করিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু ঈধং হাস্ত করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "ভূমি আমার উপর আদপে জোধ কর না। কিন্তু তোমার ক্রোধ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে, তাই ভোমাকে চালাইবার নিমিত্ত আমি তোমার উপর কপট জোধ কবিশাছিলান। কিন্তু কোনমতে তোমার ক্রোধ জন্মাইতে পারিলাম না। কাজেই আমি তোমার নিকট বিক্রীত।" প্রভুর বড় সাধ গদাধরের ক্রোধ দেখিবেন, কিন্তু তাঁহাকে রাগাইতে পারিলেন না, পরে বিক্রীত হইলেন!

ইহার কিছু-দিন পরে, প্রভুব অন্নয়তি লইয়া, ভট্ট গদাধরের নিকট বুগলভজনের মন্ত্র লইলেন। এখন ইহার রহস্ত প্রবণ করুন। ভট্ট নিজের দেশে
অনেক শিয্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বাল-গোপাল উপাসক। এদিকে তাঁহাদের নেতা সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যুগল-ভজন
ভারস্ত করিলেন। এই বাল-গোপাল উপাসক ভট্টের গোল্পী এখন ভারতবর্ষের
অনেক স্থলে, এমন কি প্রীরুদ্ধাবনে প্র্যাপ্ত বড় প্রবল।

ভ্রিনাস অভি রদ্ধ ইয়াছেন। কিন্তু তবুও তাঁহার সাধনের আগ্রহ কমে নাই। প্রত্যহ তিন গ্রহ্ম নাম উট্ডেম্বরে জপ করেন। মনে বিশ্বাস, এই ইরিনাম বে শুনিবে, কি স্থাবর কি জন্দম, সকলেই উদ্ধার ইয়ার ইয়ার যাইবে। বৈশ্বব-শাস্ত্রবেত্তারা বলেন যে হরিদাসের হারা প্রভু জীবের নিকট নামের মাহান্ম্য-প্রচার করেন। কিন্তু হরিদাস জাবকে আর একটা প্রধান শিক্ষা দিরা গিরাছেন, অর্গাং দীনতা। হরিদাসের আয় দীন ত্রিজগতে হয় নাই ও হইবে না। হরিদাসের দীনতা দেখিলে প্রভু বিকল হইতেন। হরিদাস কোথাও গমন করেন না, পাছে কোন সাধু মহান্তকে স্পর্শ করিয়া অপরাধী হয়েন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার স্পর্শ ব্রদ্ধা পর্যান্ত বাজ্য করেন। গ্রহ্ম প্রত্যহ সমূদ্র হইতে মান করিয়া প্রত্যাগমন কালে একবার হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। কথনও বা পার্যদ প্রভাই আসিয়া তাঁহারে প্রমান করেন, করিয়া ইইগোয়ী করেন। গোবিন্দ প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া যান।

এক দিবস গোবিন্দ আসিয়া দেংখন যে, হরিদাস শয়ন করিয়া আছেন, আরু মন্দ মন্দ নাম জপ করিতেছেন, উটচেঃশ্বরে জপিবার শক্তি নাই। গোবিন্দ আসিয়া বলিলেন, "উঠ, প্রসাদ গ্রহণ কর।" হরিদাস গাত্রোখান করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "অদ্য আমি লঙ্মন করিব। যেহেতু আমার সংখ্যা-নাম জপ এখনও হয় নাই।" আবার বলিতেছেন, "মহাপ্রসাদ উপেকা করিতে নাই। স্থতরাং কি করিব ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া মহাপ্রসাদকে বন্দনা করিলেন, করিয়া একটা অন্ন বদনে দিলেন। হরিদাসের এইরপ অবস্থা শুনিয়া প্রভু পরদিবস তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। হরিদাস অমনি উঠিয়া তাঁহাকে সাপ্তান্ধ প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস অমনি উঠিয়া তাঁহাকে সাপ্তান্ধ প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, "হরিদাস, তোমার পীড়া কি ?" হরিদাস বিনলেন, "আমার শারীরিক পীড়া কিছু নাই। তবে মনই অস্তম্ব, আমি আর সংখ্যা-নাম জপ করিয়া উঠিতে পারি না।" প্রভু বলিলেন, "ত্যম বৃদ্ধ ইয়াছ এখন সাধ্যম এত আগ্রহ কর কেন? সংখ্যা কমাইয়া দাও। তৃমি জগতে নাম-মাহায়্য প্রেকাশ করিতে আগিয়াছ, তোমার রুপায় জীবে উহা বেশ জানিয়াছে। তোমার দেহ পবিত্র, তুমি আর এরপ করিয়া শরীরকে অনর্থক ছঃখ দিও না।"

তথন হরিদাস অতি কাতরে ও করজোড়ে বলিতেছেন, প্রভু ও-সব কথা এখন আকুক। আমাকে একটা বর দিতে ইইবে। তুমি অবশু লীলাসম্বরণ করিবে বুঝিতেছি। তুমি সেটা আর আমাকে দেখিতে দিও না। ঘাহাতে আমি এখন শীঘ্র শীঘ্র ঘাইতে পারি তাহার অনুমতি করিতে জাঠা হয়। লোহাই প্রভু, আমাকে বিদায় দাও।"

এই কথা শুনিয়া প্রভূ ব্ঝিলেন হরিদাস তাঁহার নিজের মনের একাস্থ বাঞ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। প্রভূর আঁথি ছল ছল করিতে লাগিল। বলিতেছেন, "হরিদাস, তুমি বল কি ? তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, আমি কাহাকে লইয়া এখানে থাফিব ? কেন তুমি নির্দিয় হইয়া তোমার সঙ্গ স্থ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও ? তোমরা ব্যতীত আমার আছে কে?"

হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, আমাকে এ সব কথা বলিয়া ভুলাইবেন না। , কত কোটী মহান ব্যক্তি আপনার লীলার সহায় আছেন। আমি কুদ্র কীট মরিয়া গেলে তোমার অভাব হইবে, এরপ অন্তায় কথা ভূমি কেন বল ? আমাকে ছেড়ে দাও প্রভু, আমি যাই।" ইহা বলিয়া রোদন করিতে করিতে হরিদাস একেবারে প্রভুর পারে ধরিয়া পড়িলেন। আবার বলিতে- ছেন, "আমার স্পর্ধার কথা প্রবণ করন। আমি যাইব, কিন্তু তোমার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া, আর তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে। বল প্রভু, আমাকে এই বর দিবে ?"

বেমন অল মেঘে পূর্ণ্ডক্র আবরণ করে, সেইরপ হৃঃথে প্রভুর বদন আরার হইয়া গেল। প্রভু কিছু উত্তর করিতে পারিলেন না, অনেকক্ষণ মলিন বদনে ও অবনত সভকে নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরেণ বলিলেন, "তুমি যাহা ইচ্ছা কর ক্ষণ্ণ তাহাই পালন করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, তবে আমি তোমা বিহনে কি কঠে থাকিব তাহাই ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া বিমর্ব চিত্তে প্রভু উঠিয়া গেলেন।

প্রদিবদ প্রাতে প্রভু স্বর্গণ দহিত হরিদাদের কুটারে উপস্থিত হইলেন। বলিতেছেন, "হরিদাস সমাচার বল।" হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই হউক।" হরিদাস ব্রিয়াছেন যে, প্রভ তাঁহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছেন। ইছাই বলিতে বলিতে হরিদাস কটীর হইতে বহি-র্গত হইয়া আন্ধিনায় আদিয়া প্রভার ও ভক্তগণের চরণে প্রণাম করিলেন। হরিদাস তর্বল, দাঁডাইতে পারেন না, তথন প্রভ তাঁহাকে যত্ন করিয়া আঙ্গি-নায় বসাইলেন, আর তাঁহাকে বেডিয়া সকলে নাম-সন্ধীর্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস মধ্যস্তলে রহিয়াছেন কেন,—না মরিবার নিমিত্ত। ভক্ত-গণ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন, আর হরিদাস যথন স্থবিধা পাইতে-ছেন, তাঁহাদের চরণগুলী লইয়া সর্বান্ধে মাথিতেছেন। এইরূপে হরিদাস ভক্ত-পদধলীতে ধুসরিত হইলেন। নৃত্যু করিতেছেন সরূপ ও বক্তেশ্বর, আর গাইতেছেন কে, না স্বন্ধং প্রাভূ, দর্মপ, রামরায়, দার্কভৌম ইত্যাদি। পরে প্রভু কীর্ত্তন রাখিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া হরিদাসের গুণ বলিতে লাগিলেন। অন্য স্বয়ং প্রভু বক্তা, বর্ণনীয় কি, না হরিদাদের গুণ! ভক্ত-গণ হরিদাদের গুণ শ্রবণ করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া, হরিদাদের চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

হরিদাস তথন ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন। মন্তক ও সর্বাঙ্গ পদধূলায়
 ভ্ষিত। মুথে বলিতেছেন, "প্রভু দয়ায়য়! ঐগোরাঙ্গ! এ দীনকে চরণে স্থান
 দাও।" পরে প্রভুকে তাঁহার নিকট বদাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু
 বিদিনে। হরিদান অমনি প্রভুর চরণ ধরিয়া আপনার স্থানত
 স্কাশিত

করিলেন। প্রভূ কিছু বলিলেন না। তিনিই না হরিদাসকে বর দিয়াছেন পূ
তাহার পরে হরিদাস তাঁহার নয়নদ্ম প্রভূর মুখচন্দ্রে অর্পিত করিয়া স্থধাপান করিতে লাগিলেন। ইহাতে হইল কি, না তাঁহার নয়নদ্ম দিয়া প্রেমধারা পভিতে লাগিল। তখন হরিদাস, প্রভূর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর,
যথা চৈত্রচরিতামতেঃ—

"নামের সহিতে প্রাণ করিল উৎক্রামণ।"

ছৈই দিবস পূর্বে শরীরে কিছু অস্থ্য হইয়ছিল, এমন কিছু বেশী নয়। তাহার পর দিন প্রভুর নিকট বর প্রার্থনা করেন, তার তিন দিনের দিন আপনি কুটারের বাহিরে আসিলেন, বসিলেন, শয়ন করিলেন, নানারপে চির-দিনের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, করিয়া অছন্দচিত্তে চলিয়া গেলেন। হরিদাস মাইবেন, ভক্তগণ তাহা মনে ভাবেন নাই। হরিদাসের অস্থ্য হইয়াছে, তাই তাঁহার বাড়ী কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। হরিদাসের সহিত্ত প্রভুর যে গোপনে কথা হইয়াছে, তাহা ভক্তগণ জানিতেন না। এ গোপনীয় কথা ভক্তগণ তথনি জানিলেন, যথন প্রভু হরিদাসের গুণ বর্ণন কালে বলিলেন যে, হরিদাস যাইতে চাহিলেন আমি রাখিতে পারিলাম না। হরিদাস আমাকে সম্মুখে রাখিয়া, গোলোকে বাইবেন এই প্রার্থনা করিলেন আরু রুঞ্জ তাহাই করিলেন। ভক্তগণ দেখিয়া বিশ্বয়াবিই হইলেন। হরিদাস যে গিয়াছেন কেছ ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে দেখিলেন হরিদাস প্রকৃতই অন্তর্ধান করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বিন্ন ভক্তগণ রিমালেন যে হরিদাস গিয়াছেন, তথন সকলে গগন ভেদিয়া হারধ্বনি করিয়া উর্টনেন।

প্রভু করিলেন কি, না সেই হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিরা উঠাইলেন, উঠাইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু আনন্দে বিহরণ। প্রভুর আনন্দ কেন ? হরিদাসের জয় দেখিয়া, আর ফজের প্রতাপ দেখিয়া। তখন ভক্তগণপ্র সেই প্রভুর আনন্দের তরঙ্গে পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীভূগবানের পিতামাতা দ্বী পুত্র কন্তা নাই, ভক্তই শ্রীভগবানের পরিবার।
আপনারা কি এমন কাহাকে দেখিয়াছেন যাঁহার ত্রিজগতে কেই নাই, অথচ ভাহাতে তাঁহার অভাব বোধ নাই। তাঁহার যদিও নিজের পুত্র নাই, তিনি সকল বালককে আপন পুত্রের ন্তায় স্বেহ করেন। সকল স্ত্রীলোকই ভাহার মা। তাঁহার সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে। কেই মরিয়াছে, তাহার নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন। অন্তের স্থথে আপনি স্থণী হইতেছেন।
প্রীভগবান সেই প্রকার, তাঁহার কেহ নহে, তিনি সকলের। হরিদাসের মৃত দেহ
কোলে করিয়া প্রভু দেখাইলেন যে, ভক্তে ও ভগবানে কত প্রীতি। বেমন
ঠাকুর আমার প্রীপ্রভু, তেমনি ভক্ত আমার প্রীহরিদাস। যেমন ভক্ত হরিদাস, তাঁহার অন্তর্জানও সেইরপ।

প্রভূ বিহবল হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় সরূপ তাঁহাকে অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কথা জানাইলেন। তথন একখানা গাড়ী আনা হইল, ও তাহার উপরে সেই মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া সকলে কার্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন। গাড়ী চলিতেছে, প্রভূ অথ্যে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ভক্তগণ কার্ত্তন ও নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গে বহুতর লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহার পরে সেই মৃতদেহ গাড়ী হইতে অবতরণ করাইয়া য়ান করান হইল।

প্রেভু বলিলেন, "অদ্যাবধি সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।"

তথন ভক্তগণ বালুকার মধ্যে সমাধি থনন ক**রি**লেন, হরিদাদের অঙ্গে মাল্য চন্দন দিলেন, আর ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিলেন। পরে সকলে কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহকে সেই সমাধিতে শয়ন করাইলেন।

> "চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥ হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়। আপনে শ্রীহন্তে বালুদিলেন তাঁহার গায়॥"

তাহার পরে কবর পূর্ণ করিয়া তাঁহার উপর দৃঢ় করিয়া বাধা হইল। এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে আবার নর্তন কীর্ত্তন আরস্ত হইল। তখন সকলে জলে কাঁপে দিয়া আনুদ্দে হরিধ্বনির সহিত জুলুকৈলি করিতে লাগিলেন।

সানাস্তে সকলে উঠিয়া হরিদাসের কবর প্রদিশি করিলেন, তাহার পরে প্রভু ঐ পথে একেবারে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। প্রভু যথন আনন্দে বিহরেল থাকেন, তথন ভক্তগণের সহিত কোন পরামর্শ করেন না। প্রভু সান করিয়া চলিলেন, সকলে পশ্চাতে চলিলেন। প্রভু বাদায় না যাইয়া মন্দিরে গমন করিলেন, কাজেই সকলে তাহাই করিলেন। প্রভু মন্দিরে কেন যাইতেছেন কেহ স্বপ্রেও তাহা ভাবেন নাই। সকলে ভাবিতেছেন প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। সেখানে পদারীগণ তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিজেয় করিবার নিমিত্ত বিদিয়া আছে। প্রভু সেখানে যাইয়া কাপড় পাতিলেন:; বলিলেন, "আমার হরিদাদের মহোৎসবের নিমিত্ত আমাকে ভিক্ষা দাও।" তখন ভক্ত-গণ প্রভুর কথা বুরিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। পদারীগণ দকলে তটস্থ হইয়া ভিক্ষা দিতে অগ্রদর হইল। দরূপ তাহা-দিগকে নিবারণ করিলেন। আর প্রভুকে নিবেদন করিলেন, "আপনি কাদা চলুন। আমরা ভিক্ষা লইয়া যাইতেছি।" প্রভু ভক্তগণের সহিত্বাদার গমন করিলেন, দরূপ প্রভৃতি চারিজন বৈঞ্চব সঞ্চে রাখিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "ভোমরা প্রত্যেকে এক একটা দ্রব্য দাও।" এইরূপে চারিটা বোঝা করিয়া তিনি বাদার আদিলেন।

এদিকে নগরে হরিদাসের অপ্রকট সংবাদে মহা কোলাহল ইইরাছে।
নগরময় হরিধ্বনি আরম্ভ ইইরাছে। নীলাচলে মুসলমানের আসিতে
নিষেধ। যথন প্রভু সন্মাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন, তথন হরিদাস
রোদন করিয়া বুলিলেন যে, তিনি কিরপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, যেহেত্
তাঁহার নীলাচলে যাইরার অধিকার নাই। তথন প্রভু প্রতিক্তা করিয়া
বিসাদিলেন যে, আমি তোমাকে সেণানে লইয়া যাইব। আজ সেই
হরিদাসের অন্তর্জানে নীলাচলে বাল, র্দ্ধ, য্বা; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শুদ্র,
সকলে আননেদ ও ভক্তিতে গদ গদ হইয়া হরিধ্বনি ক' তছেন।
তাই বলি ভক্তি, জাতির উপরে, সকলের উপরে।

সরূপ গোঁদাই যে চারি বোঝা ভিক্ষা লইয়া আদিলেন তাহাতে আর মহোৎসব হইত না। কারণ হরিদাদের ক্রিয়াতে প্রধান পাইতে নগর সমতে লোকের সার্ধাইইল। তবে রামানন্দের ভাই বাণীনাথ বছ প্রসাদ আনিলেন, আর আনিলেন কাণীমিশ্র যিনি মন্দিরের কঠো।

বৈষ্ণবণ্ণকে প্রভূ সারি সারি অসাইলেন, জার চারিজন সহায় লইয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। যেন মহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ ইইয়াছে, তাঁহার সেই ভাব।

শিহাপ্রভূর শ্রীহতে জন্ন না আইদো।

এক এক পাত্রে পঞ্জনার ভোক্ষ্য পরিবেশে॥"

সরূপ প্রভূকে এই কার্যা - হইতে নিরস্ত ক্রিলেন। করিয়া তিনি

স্বয়°, আর ব্লবান কাশীখর, ফুলগানন্দা ও শক্করকে লইয়া পরিবেশন

আরম্ভ করিলেন। প্রভু ভোজন না করিলে কেছ ভোজন করেন না, কিন্তু দে দিবদ প্রভুর কাশীমিশ্রের বাটাতে নিমন্ত্রণ ছিল। এমন কি, হরিদাদের অন্তর্জানের অতি অর পূর্বেও প্রভু ব্যতীত কেছ জানিতেন না যে হরিদাদ তথনি নিত্যধামে গমন করিবেন! কাশীমিশ্র প্রভুর ডিক্ষার দামগ্রী সেথানে কইয়া আদিলেন, প্রভু সন্ন্যাদিগণ লইয়া বদিলেন! প্রভু যত্ন করিয়া দকল বৈফবকে আকণ্ঠ পুরিয়া ভোজন করাইলেন। কার্বে বিলিয়াছি যে, প্রভুর যেন এ নিজের কাজ। যেন তাঁহার পিতৃপ্রাদ্ধ। ভোজনান্তে প্রভু সকলকে মাল্য চন্দন পরাইলেন। তাহার পরে বিলিতেছেনঃ—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন। ए हैं मुं नुजा किन एवं किन कीईन ॥ যে তাঁরে বালুকা দিতে কৈল গমন। ভার মধ্যে মহোৎদবে যে করিল ভোজন।। অচিরে দবাকার হইবে রুঞ্চ-প্রাপ্তি। হরিদাস দরশনে হয়ে ঐছে শক্তি॥ ক্লপা করি ক্লফ মোরে দিয়াছিল দঙ্গ। স্বতন্ত্র ক্ষের ইচ্চা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥ হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে। আমার শক্তি তারে নারিল রাখিতে। ইচ্চামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিজামণ। পূর্বের যেন গুনিয়াছি ভীম্মের মরণ॥ হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি। তাঁহা বিনা রত্নশূতা হটুল মেদিনী॥ জায় জায় হরিদাস বলি করে হরিধ্বনি। এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥ সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস। নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ !! তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল। হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল।"

প্রভু বলিলেন, "ক্লঞ্চ কুপা করিয়া সঙ্গ দিয়াছিলেন, ক্লঞ্চ কুপা

করিয়া আবার তাঁহাকে লইয়া গেলেন।" বস্ততঃ হরিদাদের অস্কর্জানে প্রভুর প্রাত্যাহিক একটা স্থণের কার্য্য কমিয়া গেল। অর্থাৎ প্রভাহ সমুদ্র দান:সময়ে হরিদাদকে দর্শন দেওয়া যে কার্য্য ছিল, তাহা আর রহিল না। হরিদাদ যে বর মাগিলেন, তাহা পাইলেন। এই, প্রেমের হাট ভাঙ্গিতে আরস্ত হইল। প্রভু যে লীলা সম্বরণ করিবেন, তাহার স্থচনা আরম্ভ হইল। প্রভুষেন তাহার প্রথম লক্ষণ।

োকে বলে যে মায়া ত্যাগ কর, করিয়া সাধু হও। কিন্তু মন্ত্রয় যদি মায়া ত্যাগ করিল, তবে তাহার আর রহিল কি? যাহার মায়া নাই সে তা অস্কর। মায়া, মোহ, ইত্যাদি বড ঘণার বস্তু বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উক্ত হইরাছে। কিন্তু মায়ামোহ বলে কারে? স্ত্রীকে ভাল-বাসা, সস্তানকে শ্লেহ করা. পিতামাতাকৈ কি শ্রীভগবানকে প্রেমভক্তি হরা, এ সমুদায় উপরোক্ত শাস্ত্রের হিসাবে "মায়া"। কিন্তু এ সমুদায় যদি পরিত্যাপ করিতে হইল, তবে মনুষ্যের মনুষ্যুত্ব কিছুমাত্র থাকিবে না। মায়া শৃত্ত যে মহুষা সে অস্ত্র, রাক্ষ্য, অপদেবতা, ভূত, পিশাচ ইত্যাদি। স্মামাদের যিনি ভগবান, তিনি মায়াময়, স্মামরা কিরুপেও কেন মায়া ত্যাগ করির ৪ শ্রীক্লঞ্চের চল্ফে কথায় কথায় জল, শ্রীক্লঞ্চ দীনদ্যার্ত্ত, শ্রীক্লঞ্চ বিরহে কাতর, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে পাগল, তবে মন্তব্য কিরুপে মায়ামোহ-শুত্ত হইবে ? এই যে নীলাচলে আমার প্রাণগোরাঙ্গ প্রেমেব হাট বসা-ইয়াছেন, ইহারা সকলে জুটিয়া এক রহৎ পরিবার স্বরূপ বাং করিতেছেন। এই পরিবার মধ্যে গৃহী আছেন, যেমন রামানন ; সন্ন্যাসী আছেন, যেমন পুরী, ভারতী; উদাদীন আছেন, যেমন হরিদাদ। হরিদাদ যথন অন্তর্জান করিলেন সেই পরিবার মধ্যে একজন অদর্শন হইলেন। হরি-দাসের অভাব সকলে অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রভু পর্যান্ত। "এমন সঙ্গ আমি আর কোথায় পাইব ?" ইরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর এই কথা। হরিদানের অচ্ছেন্দ মরণ, ইহার নিমিত্ত বিশায়াবিষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। ঠাকুর মহাশয়, রসিকানন্দ, প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য রূপে অপ্রকট হয়েন। প্রাকৃত কথা, ভক্তি চর্চ্চার স্থায় শক্তি-সম্পন্ন যোগ আর নাই। এই যোগের কথা দ্বিতীয় থণ্ডে প্রভুর রাঢ় ভ্রমণকাশীন কিছু বর্ণনা করিয়াছি। শরীররূপ উপপতির দহিত জীবাত্মা-রূপ রমণীর প্রীতি ধ্বংস করিয়া তাহার পরমাত্মরূপ পতির সহিত মিশন

সংঘটনের নামই "যোগ"। জীব "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া যতই সাধন করেন,
ততই তাঁহার শরীররূপ উপপতির প্রতি প্রীতি লঘু হইতে থাকে।
তাহার পরে ভক্তের এরূপ একটা অবস্থা হয় যে তাঁহাদের শরীর ও
জীবান্ধার যে বন্ধন, তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থা
হইলে জীব ভক্তিযোগীই হউন, কি জ্ঞানযোগীই হউন, তিনি আপনার
শরীর হইতে অতি অনায়াদে আপনার জীবান্ধা নিক্রামণ করিতে পারেন।
স্মৃতরাং এরূপ অধিকারি জীব অনায়াদে ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারেন।
স্মৃতরাং এরূপ অধিকারি জীব অনায়াদে ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারেন।
হরিদাদ অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন; শরীর অকর্মণ্য হইয়াছে। তাই ভাবিলেন
যে, আর এথানে থাকা ভাল নয়। প্রভুর নিকট বর মাগিলেন। প্রভু
দেখিলেন যে হরিদাদের এরূপ অবস্থায় যাওয়াই ভাল, তাই বর দিলেন।
আর হরিদাদ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

যীশুখ্রীষ্ট অবতার, তাহা কে না স্বীকার করিবেন তাঁহার অচিস্তা শক্তিতে রক্তপিপাস্থ জাতি সমনায় অনেক পরিমাণে শাস্ত হইয়াছে। এই যীশুগ্রীষ্ট তাঁহার হত্যাকারিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "প্রভু, ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।" এ কথা যথন আমরা প্রথম বাইবেল গ্রন্থে পাঠ করিলাম তথন আমাদের বিশ্বয়ে আনন্দের উদয় হইল। তথন মনে এই ক্ষোভ হুইল যে, আমাদের মধ্যে এরপ উদাহরণ দেখাইবার কিছ নাই। খ্রীষ্টিয়ান পাতিগণ ঐ কথা লইয়া আমাদিগকে চিরদিন লজা দিয়া আসিতেছেন: বলিতেছেন, "দেখাও দেখি, এরূপ মহত্ব কোথায়, কোন কালে কেছ দেখাইতে পারে কি না ?" আসরা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম। কেন্তু কেন্না আমরা তথন কেই প্রভুর লীলা জানিতাম না। "আমরা" মানে—দেশে বাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া অভিহিত। কারণ প্রভুর ধর্ম সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অপ্রচারিত থাকে, আর নবশাথগণ প্রভৃতি যাহাদের মধ্যে প্রচারিত থাকে, তাহারা বিভাচর্চ্চা করে নাই। কিন্তু বাঁহারা বৈষ্ণব গোস্বামী তাঁহারা কেন প্রভুর লীলা জগতে প্রচার করেন নাই? সে কথার উত্তর আমরা কি দিব ? তবে এই বলিতে পারি যে, যথন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের, প্রভুর <sup>\*</sup> অপরিসীম রুপায় শ্রীগোরাক বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, তখন সে " অনেকের চরণে শরণাগত হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারি-লেন না। বাছারা গোস্বামী, পণ্ডিত, তাঁহারা খ্রীভাগবত পড়িয়াছেন, গোস্বামিগ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রভুর লীলা কেহ জানেন না। যিনি
বড় জানেন, তিনি খ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। মেও যেথানে লীলা
কথা আছে মেথানে নয়, যেথানে তত্ত্ব কথা আছে, মেথানে। খ্রীচৈতন্ত্র
ভাগবত বলিয়া যে একথানা গ্রন্থ আছে প্রায় কেহই তাহার সংবাদ
রাখিতেন না। স্কতরাং বৈঞ্চব ধর্ম কি, প্রভুকে, তিনি কি করিয়াছিলেন,
ইহা প্রায় কেহ জানিতেন না।

তাহার পরে প্রভুর লীলা পাঠ করিয়া দেখি যে যীশু যেরূপ মহত্ব দেখাইয়ছিলেন, হরিদান তাহা অপেক্ষাও মহত্ব দেখান। বীশু তাঁহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পিতা! ইহাদিগকে আনার হত্যারূপ অপরাধ হইতে মার্জনা কর।" হরিদান বলিলেন, "প্রভু, ইহাদিগকে উদ্ধার কর।" আমার নিতাইয়ের মন্তক দিয়া রুধির গড়িতেছে আর তিনি মাধাইয়ের নিমিত প্রভুর চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছেন। এ সম্বাম কেবল গৌরাঞ্বলীলায় পাওয়া বায়, অন্ত কোথাও নয়।

অপর, আমাদের দেশে, সমাজে ও সাধন ভজনে, অনেক বাহ্য ক্রিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া বিদেশী লোকে হাস্ত করেন ও আমাদের দেশের বৃদ্ধিমান লোকেরা ফুর হয়েন। মনে করুন, এক জাতির সহিত আর এক জাতির বিবাহ হইবে না। স্বধু তাহা নয়, এক জাতির হুই শ্রেণী আছে, তাহার মধ্যে এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর বিবাহ হইবে না। দেখুন বারেক্ত ও রাটীয় বান্ধণ, উভয়েই বান্ধণ, অথচ ইহাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্ভ হইবে না। ইহাতে হিন্দুকুল নিৰ্মাল হইতেছে। কিন্তু মহাপ্ৰভুৱ বিচারে, জাতি, কি বিদ্যা, কি বৃদ্ধি, কি ধন, কি পদ লইয়া ছোট বড বিচার নয়, কেবল ভক্তি লইয়া। হরিদাস মুসলমান, তাঁহার পাদোদক মহাকুলীন ব্রাহ্মণ কিরুপে পান করিলেন ? ইহা সামাজিক নিয়মের খোর বিরোধী কার্য্য। কিন্তু প্রভুর ধর্মে এ সমস্ত কিছু নাই। আবার, হরিদাস বৈঞ্চব, তাঁহাকে দাহ না করিয়া তাঁহাকে কবরে প্রোথিত করা হইল কেন ? ইহার তাৎপর্য্য এই, বৈঞ্চৰ ধর্ম্মে এই সমু-नाम ছाই मांजीत कथा नहेंगा कठकि नाहै। यथन एन इहेट প्रान বাহির হইয়া গেল, তথন উহা ভশ্মদাৎ কর, কি মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাতে কিছু আইদে যায় না। বুদ্ধিমান পাঠক একটু চিস্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই দমুদায় কতকগুলি অনর্থক সামাজিক নিয়মের নিমিত হিন্দু সমাজে একতা নাই। এই জন্ম উহা ছারে থারে গেল।

ভবানন্দের পাঁচ পুত্র, ইহারা সকলেই প্রভুর দাস। রামানন্দ, প্রভুর বাম বাছ, বিশাখার অবতার। বাণীনাথ, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত, গ্রোপীনাথ বিষয় কার্য্য করেন। ইহাদিগের ছই জন, রামানন্দ ও গোপীনাথ, ্প্রতাপক্ষত্তের সামাজ্যের অধীন রাজ্যশাসন করেন। ইহাদিগকে অধি-কারীও বলিত, রাজাও বলিত। ইহারা রাজার যে কার্য্য তাহা করিতেন, তবে মাদিক বেতন পাইতেন। এই রাজার রাজা ধদি অসম্ভুট হইতেন, তবে চাকুরি যাইত। এইরূপ গোপীনাথ মালজ্যাঠার অধিকারী। তাঁছার নিকট মহারাজের লক্ষ কাহন পাওনা হইয়াছে। গোপীনাথ চির্দিন বড বাব লোক, অপব্যয়ে সমুদায় উড়াইয়া দেন। মহারাজ-সরকারে দেনা টাকা দিতে পারেন না, সেই ঋণ শোধের প্রস্তাবে বলিলেন, "আমার ১০/১২টা ঘোড়া আছে, তাহাই মূল্য করিয়া লও। আর যাহা কিছু বাকি থাকে, অভাভ দ্রব্য বেচিয়া দিব।" প্রতাপরুদ্রের কুমার, পুরুষোত্তম জানা, সেই ঘোড়া গুলির মূল্য নির্দারণ করিতেছেন, তাঁহার এবিষয়ে বংপত্তি ছিল। তিনি অল মল্য বলিতেছেন দেখিয়া গোপীনাথ ক্রোধ ক্রিয়া বলিলেন, "আমার ঘোড়া তোমার মতন ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক চাহে না। তবে এত কম মূল্য কেন বল ?" সেই রাজপুত্রের রোগ ছিল, তিনি ঐরপ দাড় ফিরাইতেন, ইহাতে তিনি আরও চটিয়া গেলেন। গোপীনাথের ভরদা এই যে, তাঁহারা কয়েক ভাই রাজা প্রতাপক্ষদ্রের প্রিয়ণাত্র, দেই বলে রাজার পুত্রকে পর্যান্ত ত্রন্ধাক্য বলিতে সাহনিক হইয়া-ছিলেন। রাজপুত্র কাজেই রাজার কাছে গোপীনাথের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিলেন। এইরপে প্রতাপকদের নিকট কোনক্রমে অনুমতি লইয়া গোপী-নাথকে চাঙ্গে চড়ান হইল। চাঙ্গ মানে এই যে, নিয়ে খড়ুগ পাতিয়া উপরে মাচার উপর রাখা হয়। সেখান হইতে অপরাধীকে এরপ করিয়া ফেলিয়া: দেওয়া হয় বে, সে দ্বিপত হইয়া যায়। গোপীনাথকে যথন চাঙ্গে চড়ান হইল, তথন নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রতাপরুদ্রের নীচেই ভবানন্দ-পরিবারের মান। তাঁহার পুত্রকে চাঙ্গে চড়ান হইল, ইহাতে নগরে অবশু গোল হইবার কথা। কয়েকজন আদিয়া প্রভুর শ্বরণ লইল; বলিল, "প্রভু, ব্রামানন্দের °গোষ্ঠা তোমার দাস; তাহাদিগকে রক্ষা কর।"

এখন, রাজা প্রতাপক্ষ প্রভুর দাস। প্রতাপক্ষ আপনি প্রভুর নাম রাধিয়াছেন, "প্রতাপক্ষ-সংক্রাতা"। প্রভূ একটি কথা বলিলে গোপীনাথের গ্রাণরক্ষা হয়। প্রভুর একটী কথা বলাও কর্ত্তন্য, যে হেতু ভবানন্দ গোষ্টিদমেত উাহার অনুগত, আর রামানন্দ তাঁহার প্রাণ বলিলেও হয়। কিন্তু প্রভূ কোমল হইলেন না, বলিলেন, "গোপীনাথ রাজার নিকট প্রকৃতই ঋণী। সে যে বেতন পায় তাহাতে অনায়াদে স্থে কাল কাটাইতে পারে, তাহা না করিয়া চুরি করিবে, করিয়া কেবল কুকার্য্যে রাজার অর্থ ব্যয় করিবে। সে ত অবশু রাজার নিকট দণ্ডার্হ। আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।"

প্রভূ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আলি যে, গোষ্টিসমেন্ত ভবানন্দকে রাজা বাঁধিয়া লইয়া ঘাইতেছেন। পরে গাল বে কথাটা অলীক। যাহা হউক, ভক্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যথিত বিদ্যান্দ কি, সরূপ পর্যান্ত জুটিয়া আদিয়া প্রভূর চরণে পড়িলেন; বলিলেন প্রভূ, রামানন্দ সবংশে বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহারা তোমার দাস, তাঁহাদিগকে কর।"

মনে ভাবন, রাজা প্রভাপরুদ্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচার লা। তাঁহার উপর কেহ কন্তা নাই। তিনি যদি কোন আজ্ঞা করেন, ত ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অবশ্র পালন করিতে হইবে, কাহারও এমন া নাই যে, তাহাতে দিরুক্তি করেন। প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্র অবশ্র ক্ষমতা রাথেন, কিন্তু বিষয় কার্যো গুরুর পরামর্শ কি আদেশ সকল সম্বানিলে রাজ্যশাসন চলে না। আবার কাশী মিশ্র অন্তের স্থায় রাজার অধী তিনিই বা সাহস্করিয়া রাজ্য সংক্রান্ত কোন অন্তরোধ রাজাকে কিরপে কার্বেন ? তবে তথন প্রীতে কেবল একজন ছিলেন, তাঁহার আজ্ঞা রাজা অবলেনা করিতে পারিতেন না। তিনি আমাদিগের প্রভু। রাজার ক্ষোন্ত যে, প্রভু তাঁহাকে কোন আজ্ঞা করেন না। তাই তবানন্দ পরিবারের বিপদ হইলে, সকলে প্রভুর শর্মণ কারনেন, 'তোমরা বল কি ? আমি সর্যাসী হইয়া কি আমার ব্রত ভঙ্গ করিব ? তোমরা কি বল যে, আমি এখন রাজার কাছে যাই, যাইয়া আঁচল পাড়িয়া কৌড়ি ভিক্ষা করি ? আছে৷ তাহাই না হয় করিলাম, কিন্তু তাহা হইলে, আমি একজন পাঁচ গঙার সন্যাসী, আমাকে তুই লক্ষ কাহন ভিক্ষা রাজা দিবেন কেন ?''

এই কথা হইতেছে, এমন সমন্ত্র সংবাদ আসিল যে গোপীনাথকে খড়োর উপর ফোলতেছে! এইবার দিয়া চারিবার এইরূপ সংবাদ রাজার নিকট হইতে আসিল। প্রস্থু তবু প্রতিজ্ঞা ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমরা যদি এত ভয় পাইয়া থাক, শ্রীজগরাথের আশ্রয় লও, তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।" রামানন্দের লাহুগণের মধ্যে প্রকৃত বিধরী এই গোপীনাথ। তিনি যে প্রচুর অর্থ উপার্জন

করেন, বাঁদরামী করিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। কিন্তু যথন তাঁহাকে চাঙ্গেল হইল, তথন তাঁহার জ্ঞান হইল যে, এ পর্য্যস্ত তিনি বিফলে জীবন কাটাইয়াছেন। তথন জগতের সমুদার মায়া ত্যাগ করিয়া একমনে শ্রীক্লঞ্চের নাম জপিতে লাগিলেন।

যথন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের নিমিত ভক্তগণ প্রার্থনা করিতেছেন, তথন দেখানে মহাপাত্র হরিচন্দন ছিলেন। তিনি একেবারে রাজার নিকট গমন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "মহারাজ! গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। তাহার নিকট টাকা পাওয়ানা থাকে, তাহাকে বধ করিলে কি ফল হইবে? বিশেষতঃ ভবানন্দ পরিবার কেবল তোমার ক্রপাপাত্রনহে, মহাপ্রভুর ক্রপাপাত্রও বটে—" এই কথা শুনিতে শুনিতে রাজা বলিলেন, "দে কি! আমি তাহাকে বধ করিতে ত বলি নাই। আমাকে সকলে বলিল, ভর না দেখাইলে টাকা আদার হইবে না, তাহাতেই আমি সম্মতি দিয়া ছিলাম।" রাজা তৎপরে হরিচন্দনকে বলিলেন, "যাও, তুমি শীঘ্র যাও, তাহাকে চাঙ্গ হইতে নামাও গিয়া।" কল কথা, গোপীনাথ মহাপ্রভুর প্রিয়, এই কথা মনে হওয়ায় রাজা একট ভীত হইলেন।

ইহার পরে রাজা তাঁহার চিরপ্রথাস্থদারে, তাঁহার গুরু কাণীমিশ্রের পদদেবা করিতে আদিলেন। তথন কাণী মিশ্র বলিতেছেন, "দেব, আর এক কথা
শুনিয়াছেন ? মহাপ্রভু আর এখানে থাকিবেন না।" আমনি প্রতাপরুদ্রের মুখ
শুখাইয়া গেল; বলিতেছেন, "দে কি? দব খুলিয়া বল।" তথন কাণী
মিশ্র বলিলেন যে, "গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইলে, নগর দমেত লোক যাইয়া
তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, আমি বিরক্ত সল্লাদী, আমার নিকট
বিষয় কথা কেন ?" রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন যে, তিনি ইহার কিছুই
জানেন না। তথন কাণী মিশ্র রাজার নিকট বলিলেন, "আপনার উপর ঠাকুরের
কোন ক্রোধ নাই। তিনি বরং গোপীনীথকে নিন্দা করিলেন; বলিলেন, যে
রাজার দ্রব্য অপহরণ করে, দে দণ্ডাহ, আর রাজা তাহাকে দণ্ড করিয়া তাঁহার
কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরক্তির কারণ এই যে, তাঁহার বিষয়
কথা শুনিতে হয়। তাই তিনি সংকল করিয়াছেন যে, এহান হইতে আলালনাথে গমন করিয়া নিশ্চিত্ত হইয়া থাকিবেন।"

রাজ। বলিলেন, "কি ভয়স্কর সংবাদ! মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরুদে বাঁচিব? আমি গোপীনাথের সম্পায় ঋণ মাণ করিলাম।" তখন কানী মিশ্র আবার বলিতেছেন, "আপনি গোপীনাথের ঋণ ক্ষার্ক্তনা করিলে যে মহাপ্রভুব সম্ভোষ হইবে তাহা বোধ হয় না। তাঁহার একপ ইছো নয় যে, আপনার ভাষ্য যাহা পাওনা, তাহা আপনি পরিত্যাগ করেন। আপনি মহাপ্রভুর জন্ত আপনার ভাষ্য পাওনা ত্যাগ করিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভুকু কির স্থাই ইবেন না।" রাজা বলিলেন, "তবে তুমি তাঁহাকে এ কথা বলিও না।" কথা এই যে, ভবানন্দের গোষ্টিকে আমি নিজ জন বলিয়া বোধ করি। তাহারা অর্থ অপহরণ করে জানি, কিন্তু আমি কিছু বলি না। তাহার পর তাহারা গোষ্টিসমেত এখন মহাপ্রভুর প্রিয়, কাজেই আমার আরও প্রিয় ইয়াছে। আমি তাহাকে আবার মালজ্যাঠার অধিকারী করিয়া পাঠাইতিছে। সুসে যে অর্থ অপহরণ করিত, তাহার কারণ বোধ হয় তাহার বেতন অন্ত ছিল। এখন তাহার বেতন দিওপ করিয়া দিব, তাহা হইলে আর চুরি করিবে না।"

গোপীনাথ আবার অধিকারী হইলেন। রাজা তাঁহাকে নেতগটী অর্থাৎ অধিকারীর সাজ পরাইলেন। তথন গোপীনাথ সেই রাজনেশে ভ্রাতাগণ ও পিতা সহ আসিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রথাম করিলেন।

তুর লীলার মধ্যে এই একটা মাত্র বিষয় কণা আছে। তবু ইহাতে কয়েকটা মহা উপদেশ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু একটা কণা বলিলে, গোপীনাথের প্রাণ বাচে, কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি সন্ন্যামী, তাঁ ব পক্ষেরাজার নিকট অন্পরোধ করা কর্ত্বরা কর্মের ক্রটা হইত। যথন াপীনাথের নিমিত্ত সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন, তথন প্রভু বলিলেন যে, তাঁহারা যদি গোপীনাথের প্রাণ ভিকা চাহেন তবে তাঁহাদের শ্রীজপন্নাথের শ্রণ লওয়া কর্ত্বরা।

্ শ্রীগমির নিমাই চরিতের প্রথম খণ্ডে "আমি ও গৌরাঙ্গ" শীর্ষক কবিভায় এই পদটি আচে :—

> "( জীব ) বিপদে পড়িলে স্বভাব দিয়াছ সহজে ভোমারে ডাকে।"

ইগার তাংপর্য্য "হে প্রভু, আমি যে তোমার নিকট হুঃখ পাইয়া আর্তনাদ করি, ইহাতে আমাকে দোষ দিও না। তুমি জীবের যেরপ স্বভাব দিয়াভু, ভাষাতে তাহারা বিপদে পড়িলে সেই স্বভাবান্ত্যারে তোমাকে ডাকিয়া গাকে।" এখানে এই কথার একটু বিচার করিব। শ্রীভগবান্ মঙ্গলমর ও সর্বজ্ঞ। তাঁহার নিকট আবার প্রার্থনা কি ? বাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কছি প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা জানেন যে, যে শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার অন্ন তিনি স্বীয় মন্তকে করিয়া বহিয়া তাহার নিকট লইয়া বান। ইহাই যথন ভক্তের কর্মন্তর কর্মা, তথন সেখানে স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীগোরাঙ্গ এ কথা কেন বলিলেন যে, যদি তোমরা গোশীনাথের প্রাণভিকা চাও, তবে শ্রীজগরাণের নিকট প্রার্থনা কর।

কথা এই, ভক্ত ছই প্রকার আছেন। কেই খ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ
নির্ভর করিতে পারেন, যেমন শ্রীনিবাস। তিনি মহাপ্রভুকে গণিয়াছিলেন
যে, তিনি অয় সংগ্রহের নিমিত্ত কোথাও গমন করেন না, শ্রীভগবানের উপর
নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ভক্তের সংখা। অতি বিরল। তাহার
কারণ উপরের কবিতায় প্রকাশ। অর্থাং জীবের স্থভাব এই যে বিপদে
পড়িলে শ্রীভগবানকে ডাকে। সামান্ত বিপদে পড়িলে লোকে আপনা আপনি
উদ্ধার পাইবার চেপ্রা করে। কিন্তু যথন একটু গুরুতর রকমের বিপদ হয়,
তথন আর তাহা পারে না। তথন বলিয়া উঠে, "হে ভগবান, রক্ষা কর।"
কেহ কেহ এমন আছেন, বাঁহারা আপনাদিগকে নাত্তিক বলিয়া অভিমান
করেন। নাত্তিক বলিয়া অভিমান করেন এ কথা বলি কেন, না প্রক্রতপক্ষে
ইহারাও ভগবানে নির্ভরতা হ্রদম হইতে উৎপাটন করিতে পারেন না। এই
নাত্তিকগণও বিপংকালে বলেন, "হে ভগবান, যদি ভূমি থাক, তবে
রক্ষা কর।"

স্বভাবের ভূল নাই, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে মান্তবের বিপদে এই কয়েকটা অতি নিগৃচ তত্ব জানা নায়। বিপদ হইলে বখন জীব স্বভাবতঃ শ্রীভগবানকে ডাকে, তাহাতে এই সপ্রমাণ হয় যে, (১) শ্রীভগবান আছেন, (২) তিনি স্কৃষণ, ও (৩) তিনি জ্বীবের আর্গুনাদ শ্রবণ করেন। যদি ভবানন্দের গোঞ্চি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন, তাহা হইলৈ আর তাঁহারা বিপদে ভীত হইতেন না। তাঁহারা নির্ভর করিতে পারিলেন না, ভাই প্রভু বলিলেন, "শ্রীজগরাথের নিকট ক্রন্দন কর।"

শ্রীভগবানের নৌকাপও লীলার আছে যে, যখন শ্রীভগবান্ কাণ্ডারী হইরা গোপীগণকে পার করিতেছেন, তথন তিনি মধ্য নদীতে নৌকা দোলাইতে লাগি-লেন। তথন গোপীগণ তয় পাইয়া তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন। জীব যথন ভবদাগর পার হয়, তথন এভগবান নৌকা দোলাইয়া থাকেন, ইহাতে এই মহৎ উপকার হয় যে, তাহারা উহাতে এভগবানের অভয় পদার্র্রম করিতে বাধ্য হয়। বিপদ না হইলে আর তাহা করিতে চাহে না। প্রকৃত কথা, "সদানন্দ রাজ্যে পূর্ণানন্দ সম্ভানে" বিপদ সম্ভবে না। যে সমুদায় বিপদ দেখা যায় সে সমুদায় মায়া, পরিণামে সকলে সদানন্দ রাজ্যে বাস করিবে, এই প্রভিগ্রানের প্রতিজ্ঞা। প্রভিগ্রান আমাদের কি স্কৃষ্ণ কি নিঃস্বার্থ বিজু!

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

জগদানল সত্যভামার প্রকাশ। শিবানল সেন ব প্রতিপালিও।
প্রাণাট একেবারে খ্রীগোরাঙ্গের পদে অর্পন করিয়া খ্রীগোরাঙ্গ ব্যভীত এক তিল বাঁচেন না। বৃদ্ধি তত প্রথর নছে। কিন্তু অন্তর্গটী জাতিশয় সরল। প্রভুর নিকট নীলাচলে থাকেন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর জাজ্ঞায় খ্রীনবদ্বীপে শর্টীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে গ্রাভুর সংবাদ দিতে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া আবার প্রত্যাগমন করেন। এবার দেশে আসিয়া মনে মনে একটি সংকল স্থির করিয়াছেন। প্রভুর রুষণ-বিরহ ক্রমেই প্রবল হইতেছে, দিবানিশি হা রুষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন। তাহা জগদানল দর্শন করেন, আর তাঁহার হৃদয় বিদীর্শ হইয়া যায়। মনে ভাবিলেন প্রভুকে কিছু শীতল ইলে মাখাইলে তাঁহার অন্তর শীতল হইবে। মনে সাধ, যদি কিছু শীতল হগদ্ধি তৈল সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে আপন হত্তে প্রভুর মন্তকে উহা মর্দ্ধন করেন। মন্তিক্ষ শীতল হইলে অন্তর্গপ্র শীতল হইবে, প্রভুত আর প্রক্রণ হা রুষ্ণ বলিয়া রোদন করি-বেন না। মনে মনে এই যুক্তি করিয়া এক কলদ অতি উত্তম চল্দনাদি তৈল প্রস্তুত করাইয়া, একটা লোকের মাথায় দিয়া একেবারে কাঁচনাপাড়া হইতে নীলাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর অগ্রে যাইয়া
একটু ভয় হইয়াছে, তাই চুপে চুপে সেই তৈলের কলস গোবিন্দের
নিকট দিয়া বলিলেন, "তুমি এই তৈলের কলস রাথিয়া দাও, প্রভুকে
মাথাইব।"

গোবিন্দ ব্রিলেন যে, জগদানন্দের পণ্ডশ্রম হইরাছে মাত্র, প্রভু সে তৈল কথনই ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু জগদানন্দের অন্থরেধে অতি নত্র হইরা প্রভুকে বলিতেছেন, "জগদানন্দ অনেক কট করিয়া এক কলস চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন। সে তৈল অতি উপকারী, বাঁয়ু ও পিত্ত উভয়ই শাস্ত করে। তাঁহার ইচ্ছা আপনি ইহা মন্তকে দেন।" প্রস্তু হাসিয়া বলিলেন, "সর্মাসীর তৈলে অধিকার নাই। বিশেষতঃ স্থপন্ধি তৈল। জগদানন্দ পরিশ্রম করিয়া তৈল আনিয়াছেন, জগয়াথের মন্দিরে উহা দাও, প্রদীপে জলিবে। তাহা হইলেই তাহার পরিশ্রম সফল হইবে।" গোবিন্দ আবার অন্থরোধ করিলেন, প্রভুতবও গুনিলেন না।

কিছু দিন গত হইলে জগদানন্দ আবার গোবিদ্দের শরণ লইলেন। বলিলেন, "তুমি প্রভুকে আবার বল।" গোবিদ্দ তাহাই করিলেন, বলিলেন, "পণ্ডিত (জগদানন্দ) বড় ছংখিত হইবেন, তিনি বড় পরিশ্রম করিয়া বল্লর হইতে তৈল আনিয়াছেন।" প্রভু ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হইল ভাল, স্থান্ধ তৈল আদিয়াছে এখন তৈল মাখাইবার জন্ম একজন ভূতা রাধ, তাহা হইলে তোমাদের মনয়ামনা স্থান্দি হইবে। তোমাদের এ বিবেচনা নাই যে, আমি স্থান্দি তৈল মাখিলে লোকে আমাকে ও তোমাদিগকে পরিহাস করিবে ?" গোবিন্দু চুপ করিলেন।

পর দিবস প্রাতে জগদানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। প্রভু বলিতেছেন, "পণ্ডিত, তৈল আনিয়াছ, কিন্তু আমি সন্নাদী ইহা নাখিতে পারি না। জগনাথকে ঐ তৈল দাও, প্রদীপ জ্বলিবে, ভোমার শ্রমণ্ড সফল হইবে।" জগদানন্দ বলিলেন, "আমি তৈল আনিয়াছি, এ মিখ্যা কথা তোমাকে কে বলিল ?" আর সে যে মিখ্যা কথা, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ক্রতবেগে ঘর হইতে তৈলের কলস আনিয়া, প্রভুর সমুখে বলপূর্ক্ত আছাড় মারিয়া ভয় করিলেন, করিয়া আর ছিফ্তিন না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন, যাইয়া ছারে থিকা দিয়া ভইয়া থাকিলেন।

জীব মাত্রেই অজ্ঞ, স্পুতরাং শ্রীভগবানের চিরদিনই এইরূপ অবুর পরিবার লইয়া সংসার। বালক বলিতেছে, "মা, আমাকে চাঁদ ধরিয়া দাও।" আর চাঁদ না পাইয়া ধূলায় লুঞ্জিত হইভেছে। বালক বলিতেছে, "আমি ঘোড়ায় চড়িব," জনক সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা করিতে দিতেছেন না, আর সন্তান মহাত্রংথে আর্তনাদ করিতেছে। এইরূপে জীবগণ যদিও কিসেশ ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, কিছু বুবো না, তবু দিবানিশি ইহা দাও, উহা দাও, বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে, আর উহা না পাইয়া শ্রীভগবানের উপর রাগ করিতেছে।

জগদানদের এইরূপে ছই দিবস গেল, তিনি ু খুলিলেন না, হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। প্রভু নিরুপায় হইয়া দিনের দিন প্রাতে জগদানদের কুটারে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বাং আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "পণ্ডিত, উঠ শীঘ্র উঠ, আমি দর্শনে গেলাম, এথানে আদিয়া মধ্যাহে ভিক্ষা করিব।"

জগদানন্দের অমনি সমুদায় রাগ গেল। তথন তাড়াতাড়ি উঠিরা তিক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যেথানে যাহা পাইলেন আনিয়া বিলক্ষণ আয়োজন করিলেন। জগদানন্দ বড় একটা কলার পাতা পাতিলেন, তাহাতে অন্ন দিলেন, ত্বত ঢালিয়া দিলেন, কলার দোনায় নানাবিধ ব্যঞ্জন পিঠা পানা প্রিলেন, আর সকলের উপর তুলসীর মঞ্জনী দিয়া প্রভুৱ অত্যে গাঁড়াইয়া, করজোড়ে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন।

প্রভূবিলিনে, "তাহা হইবে না, জাব একখানা পাতা পাত, তোমায় আমায় ছই জনে ভোজন করিব।" ইহা বলিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিলেন।

তথন জগদানদের সম্দায় রাগ গিয়াছে, প্রেমে হৃদয় টলমল করিতেছে। গদ গদ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, আপনি প্রসাদ লউন, আমি
পরে বিসিব।" প্রভু তাই করিলেন। মুথে অন্ন দিয়াই বলিতেছেন, "রাগ
করিয়া রান্ধিলে এরূপ উত্তম আসাদ হয়! কি রুক্ত আপনি ভোজন করিবেন বলিয়া তিনি স্বয়ং তোমার হস্তে এই পাক করিয়াছেন? তাহা
না হইলে অন্ন ব্যঞ্জন এরূপ স্থসাহ কিরূপে হইল ?" জগদানদের মুথে
তথন হাসি আসিল। তিনি বলিলেন, "যিনি খাইবেন তিনিই পাক করিয়াছেন
তাহার সদ্দেহ কি? আমি কেবল দ্ব্য সংগ্রহ: করিয়াছি মাত্র।" এ

দিকে যে কোন ব্যঞ্জন ফুরাইতেছে, জগদানন্দ অমনি সেই ব্যঞ্জন আনিয়া ডোলা পূর্ণ করিতেছেন। প্রভূ ভয়ে ভয়ে খাইতেছেন, কি জানি যদি জগদানন্দ আবার রাগ করেন! মধ্যে মধ্যে ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন, "আর না," কি "আর পারি না"। কিন্তু জগদানন্দ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছেন না, ব্যঞ্জন ফুরাইলে ব্যঞ্জন, অন্ন ফুরাইলে অন্ন দিতেছেন। শেবে প্রভূ কাতর হইয়া বলিলেন, "যাহা ভোজন করি, ভাহার দশগুণ খাওয়াইলে, আর পারি না, আমাকে ক্ষমা দাও।" তথ্ন জগদানন্দী দিরস্ত হইলেন।

ইহাকে বলে প্রীভগবানকে জন করিয়া বাধ্য করা। এরপ ভজন বেশ সন্দেহ নাই, তবে গোড়ায় প্রেমের প্রয়োজন। জগদানক রাগ করিয়া প্রভুকে জন্দ করিলেন না, করিতে পারিতেন না, প্রেম দ্বারা করিলেন।

ভিক্ষান্তে প্রভূ বলিলেন, "পণ্ডিত, এগন তুমি ভোলন কর, আমি বিসিয়া দেখি।" জ্বগদানন্দ বলিলেন, "প্রভূ, আপনি যাইয়া আরাম করুন, আমি এখনই বসিব। যিনি যিনি আমার সহায়তা করিয়াছেন, টাঁথাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহারা আসিলে সকলে একত্রে ভোজনে বসিব।"

জগদানন্দের বড় ইচ্ছা একবার বৃন্দাবনে গমন করিবেন। প্রভুর ইচ্ছা নয় য়ে, জগদানন্দ গমন করেন। তাহার নানা কারণ। জগদানন্দ সরল, ভাল মান্ত্রম, পথে মারা যাইবেন। দিতীয়তঃ তিনি প্রভুর পার্বদ, জগতে ইহা সকলে জানে। কি বলিতে কি বলিবেন, কি করিতে কি করিবেন, শেষে আপনাকে, প্রভুকে ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মকে হাস্তাম্পদ করিবেন। তাই, যথন জগদানন্দ বলেন, "প্রভু, অনুমত্তি করুন, আমি একবার বৃন্দাবন যাইব," অমনি প্রভু বলেন, "তুমি আমার উপর রাগ করিয়া দেশান্তরি হইবে, আমি তোমায় করিয়েপ যাইতে অনুমতি নিই।" প্রকৃত কথা, জগদানন্দের কেবল চেষ্টা প্রভুকে আরামে রাথেন, কিন্তু প্রভুকে ক্যান্যে অনুবোধ বৃন্দা করিতে পারেন না। এই নিমিন্ত সর্ক্ষাই প্রভু ও জগদানন্দে কলহ। জগাই বলেন, "আমাকে প্রভু বৃন্দাবনে যাইতে অনুমতি করুন।" প্রভুবলেন, "জগদানন্দ, আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে আমাকে ক্ষমা কর।" জপদানন্দ কাছেই বৃন্দাবনে যাইতে পারেন না।

জগদানন্দ তথন সরপের আশ্র দাইলেন। সরপ প্রভূকে ধরিলেন, এবং তাঁহাকে সম্মত করাইলেন। প্রভূ জগদানন্দকে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন, "নিতান্তই যাইবে তবে যাও, কিন্তু সেথানে বিলম্ব করিও না। কানী পর্যন্ত ভর নাই, তাহার ওদিকে একা গোড়িয়া পাইলে দম্ব্যগণ অত্যাচার করে, স্থতরাং সেই দেশীয় ক্ষবিয়ের সঙ্গে যাইবে। রন্দাবনে যাইয়া স্নাতনের সঙ্গে থাকিবে, তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদও যাইবে না। সেথানে যে সম্দর সাধু আছেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইও না, তাঁহাদিগকে দূর হইতে প্রধাম করিবে। আর স্নাতনকে বলিবে আমিও সম্বর রন্দাবনে যাইতেছি।"

প্রভু বৃন্দাবনে আর গমন করেন নাই, স্থতরাং তিনি কি ভাবে কি বলিয়ছিলেন, হয় জগদানন্দ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কি বলিতে পারেন নাই।

সে যাহা হউক, প্রভূ যে পথ আবিদার করেন, জগদানল সেই বন পথে কাশী গমন করিয়া তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। সেথান হইতে বরাবর সনাতনের নিকট গমন করিলেন। সনাতন, জগদানলকে পাইয়া একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, যেন স্বয়ং প্রভুকে পাইলেন। সনাতন দিবানিশি তাঁহার নিকট প্রভুর কথা শুনেন, আপনি ভিক্ষা করিয়া জগদানলকে ভিক্ষা, দেন। একদিন সনাতনকে ভিক্ষা দিবেন মনে করিয়া জগদানল ছই সনের পাক চড়াইলেন। সনাতন যম্নায় স্নান করিয়া ভিক্ষার্থে আগমন করিলেন। তাঁহার মাথায় একথানা রাক্ষা বহির্বাস বাদ্ধা। জগাই ভাবিলেন সেথানি অবশু প্রভুদত্ত, তাই গদ গদ হইয়া সেই বহুমূল্য সামগ্রীটাকে একদ্যের দর্শন করিতেছেন। পরে জিল্লাসা করিলেন, "এখানি তুমি কবে কোথায় পাইলে?" সনাতন গন্ধীর ভাবে বলিলেন, "এখানি প্রভু দত্ত ধন নহে; এখানি আমাকে মুকুন্দ সরস্বতী দিয়াছেন।" তথন জগদানল যে ইাড়িতে পাক চড়াইয়া ছিলেন উহা চুল্লি হইতে উঠাইয়া সনাতনের মস্তকে মারিতে চলিলেন!

সনাতন মৃহ হাসিয়া বলিতেছেন, "গণ্ডিত, ঘেমন অপরাধ, তাহার উপযুক্ত দণ্ডই এই সন্দেহ নাই। কিন্তু এবার তুমি আমাকে ক্ষমা কর, এরপ আর করিব না।" সনাতনের হাসি দেখিয়া, জগদানন্দের চেতনা হইল, লজ্জা পাইলেন, পাইয়া জাবার চুলায় হাঁড়ি রাখিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞী, আমি ক্রোধে আন্ধ হইয়া, আপনাকে ভূলিয়া তে'মার ফ্রায়্ল ভক্তকে মারিতে ঘাইতেছিলাম, আমাকে ক্রমা কর। কিন্তু ইহা কে সহা করিতে পারে ? তুমি প্রভুর প্রধান পার্যদ, তোমার গ্রায় তাঁহার প্রিয় কয়জন আছে ? তুমি কিনা অন্ত সয়াসীর বন্ধ মন্তকে বান্ধ ?" সনাতন হাসিয়া বলিলেন, "আমরা দ্রদেশে থাকি, থাকিয়া জগদানন্দের গোরাঙ্গপ্রেমের কথা শুনিয়া থাকি, চক্ষে দেখিতে পাই না। তাই দেখিবার জান্ত মাথায় অন্ত সয়াসীর বন্ধ বান্ধিয়াছিলাম। যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলাম তাহা এখন চক্ষে দেখিলাম। ধন্ত তুমি জগদানন্দ।" প্রকৃতই জগদানন্দের পক্ষে প্রভুর মান্ত হিজোন্তম সনাতনকে (যিনি তাহার আমন্তিত) মারিতে উদ্যুত হওয়া যেমন তেমন প্রেমের কথা নয়। তথন সনাতনের কথা শুনিয়া, জগাই কান্দিয়া উঠিলেন এবং উভয়ের উভয়ের গলা ধরিয়া শুণময় প্রভুর কথা কহিতে কহিতে তাপিত হৃদয় শীতল করিতে লাগিলেন। প্রেমচর্চচায় জীবগণকে আর্দ্ধ কিন্তু করে, জার সেই ক্রিপ্রেয়ায় অপরূপ মাধুয়্র রহিয়াছে।

## সপ্তম অধ্যায়।

---

প্রভুর লীলার সহায় ছয়জন গোষামী। চারি জনের নাম উল্লেখ
করা গিয়াছে, যথা সনাতন, রূপ, জীব ও রবুনাথ দাস। এখন রবুনাথ ভট্টের কথা কিছু বলিব। প্রভু যৌবনের প্রারম্ভে পূর্ব্ধ-বঙ্গে গমন
করেন, এবং সেথানে তপনমিশ্রকে আয়ুসাং করিয়া তাঁহাকে সন্ত্রীক
বারাণসী যাইয়া বাস করিতে বলেন। তপন, সেই অষ্টাদশ বর্ষ বয়য়
শিশু-অধ্যাপকের আজ্রায় দেশত্যাগ করিয়া, সন্ত্রীক বারাণসীতে যাইয়া বাস
করেন। প্রভু তপনকে বগিয়াছিলেন যে, পরে ঐ স্থানে অর্থাং কাশিতে

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং সে মিলন যে হইরাছিল, এ সমুদায় কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তপন মিশ্র কেন যে ঐ বালক অধ্যাপকের কথায় দেশতাগ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন, তাহার কারণ শাস্ত্রে এই বলিয়া নির্দ্দিট্ট আছে। তিনি মপ্রে জানিয়াছিলেন যে, এই বালক অধ্যাপক আর কিছে নয়, অথিলব্রহ্বাওের পতি। কিন্তু প্রভু কেন্ তপনকে দেশতাগ করাইয়া বিলেশ প্রেরণ করেন, ইহার কারণ বুঝা বড় কঠিন। তবে ইহা আমরা জানি যে তপন হইতে রবুনাথ ভট্ট, এবং রবুনাথ ভট্ট হইতে ক্ষণাস কবিরাজ ও গোবিন্দদেবের মন্দির। এ ক্ষণাস কবিরাজ হইতে প্রতিচত্ত্যচিরতামৃত গ্রন্থ। আবার এ কথাও মনে রাথিতে হইবে যে, বুন্দাবন ও কাশী এই ছই স্থানই ভারতের প্রধান স্থান। বুন্দাবনে প্রভু লোকনাথ ও ভুগর্ভকে পাঠাইয়াছিলেন। কাশীতেই বা একজন দৃত না পাঠাইবেন কেন্ প্

তপন মিশ্রের পুদ্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভুকে দর্শন করিতে কানী হইতে নীলাচল আগমন করিলেন। প্রভু রঘুনাথকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, রঘুনাথও পিতা মাতার প্রণাম জানাইলেন। প্রভুর নিকট বাস করিয়া রঘুনাথ ক্রমেই প্রেমধনে বহ্নিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা বর্তমান ও বৃদ্ধ, পিতামাতার সেবা তাগ করিয়া রঘুনাথ যে প্রভুর চরণে থাকিবেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নহে সেই জ্লু প্রভু তাঁহাকে আট মাসের অধিক নিকটে রাখিলেন বলিলেন, "কানী প্রত্যাবর্তন কর ও সেথানে যাইয়া পিতা মাতার সেবা কর।" তাঁহাদের অন্তর্ধানে, আবার আসিও। প্রভু আরও আজ্ঞা করিলেন, "বিদ্যাধ্যায়ন কর এবং বৈঞ্চনের নিকট ভাল করিয়া ভাগবত অভ্যাস কর।" প্রভু আরও একটা আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যেন বিবাহ না করেন।

প্রভূ যন্ত্রী, আর সকলেই যন্ত্র' কাহারে কি নিমিন্ত কোণায় নিয়োজিত করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। শ্রীনিত্যানন্দ উদাদীন ছিলেন। প্রভূ তাঁহাকে বাধ্য করিয়া সংসারী করিলেন। রঘুনাথ ভট্ট যুবক, গৃহী রাহ্মণ, তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে • নিষেধ করিলেন শুনিয়া, রঘুনাথ বুঝিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রভূর কিছু বিশেষ অভিপ্রায় আছে, তবে সে ষে কি, তাহা অবশ্র তথন বুঝিতে গারিলেন না।

অন্ন দিনের মধ্যেই রঘুনাথ স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার পিতা মাতার রুক্ষপ্রাপ্তি হইল। তথন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আবার নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রঘুনাথ দর্মনাই প্রভুর সঙ্গে থাকেন, তাঁহার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। কথন বা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। রঘুনাথ পাকে বড় স্থানিপুন। প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া ফল এই ইইতেছে যে, ক্রমে তিনি প্রেমে উন্নত্ত হইতেছেন। এইরপে আবার আট মাদ গত হইল, তথন জীববন্ধ প্রভু আর তাঁহাকে নিকটে রাখিতে পারিলেন না, কারণ রক্ষাবনে তাঁহার প্রস্থোজন। তাই বলিলেন, "ভূমি রুক্ষাবনে গমন কর, সেথানে সনাতন রূপের আশ্রয়ে বাদ করিও।" রঘুনাথ অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটুও ইচ্ছা নাই। কাহারই বা হয় ? কিন্তু এই অবতারে জীবগণকে ভক্তিধর্মা শিক্ষা দেওয়া যে এক প্রধান উন্দেশ্ত, তাহা প্রভুর সম্বান্ন কার্য্যে বুঝা বায়। প্রভু মহোৎস্বে চৌক্ষহাত লম্বা ভূলদীর মালা আর ছুটা পানের বীড়া পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ এই ছই দ্রব্য চিরদিন নিকটে রাথিয়া-ছিলেন ও পূজা করিতেন।

ভট্ট উপাধিধারী রব্নাথ বৃন্দাবনে গমন করিয়া সেখানকার প্রধান জাগবতী হইলেন। একে ভাগবতে অগাধ বিদ্যা, তাহাতে কণ্ঠ অমৃতের ধার, সঙ্গীতে বিশেষ নৈপ্ণা, অন্তর ভাবে দ্রবীভূত। যেখানে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বর্ণনা, সেখানে এলাইয়া পড়েন, প্রেমধারা পড়িতে থাকে, স্বর ভঙ্গ হইয়া অভিশয় মিষ্ট হয়। রব্নাথের ভাগবত পাঠ শ্রবণ বৃন্দাবনের একটা প্রধান সম্পত্তি হইল। রূপ সনাতনের সভায় ভাগবত পাঠ হইতেছে, জগতের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ ভক্ত সকলেই উপস্থিত। কথা রুফোর, বর্ণনা ভাগবতের, পাঠ রব্নাথের, ভাব স্বর সৃঙ্গীত শ্রীল মহাপ্রভু দারা স্কুষ্ট ও প্রভিষ্ঠিত। সে দৃশ্য স্বরণ করিলেও জীব পবিত্ত হয়।

এইরূপ রুক্ষাবনে তিন গোসাঞি বিরাজ করিতে লাগিলেন, যথা, সনা-তন, রূপ ও রুত্নাথ ভট্ট। তাহার পরে গোপাল ভট্ট তাহার পরে রুত্-নাথ :দাস এবং সর্কাশেষে শ্রীজীব আসিলেন। এই রুত্নাথ দাসের কাহিনী পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। রূপ ও সনাতন গঞ্জীর, ফটল, শাস্ত্র লইয় বিব্রত। তাহারা প্রভুর আজ্ঞায় বৈঞ্চবশাস্ত্র শিথিতেছেন, বাহিরের লোকের সহিত আলাপের, এমন কি তাঁহাদের ভজনানক্ষের অবসর পর্যান্ত নাই। বাস কুটারে, বৃক্ষতলার কি গোদার। গোদা কি না, প্রকটী গর্ত্ত। ভরুকের গোদা আছে, তাহাতে ভন্তুক বাদ করে। দেইরূপ ভক্তগণ, বেখানে মৃত্তিকার স্তম্ভ আছে, তাহাতে গছরে করিয়া একটু আশ্রম স্থান করিয়া লইতেন। প্রভুর গণ কায়া করঙ্কধারী, তাঁহাদের তার দম্পত্তি নাই। বৃদাবন জন্ত্রনায়, অতি অল সংখ্যক অসভা লোকে বান। আর কিনের বান, না হিংশ্র জন্তুর। এখানে আহার্য্য সংগ্রহ করাই দায়। রূপ-দ্যাতন প্রভৃতির আপনাদিগের আহার্য্য দ্রব্য করিতে হইতেছে, আর বাহারা যথন আদিলে: জন, তাঁহাদিগের আহার্য্য দ্রব্য ইহাদিগকেই সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য দ্রব্য ইহাদিগকেই সাংগ্রহ করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য দ্রব্য প্রতার করা। শাস্ত্র কি না, ভক্তিশার, অর্থাৎ যাহার দারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তির ভার্য সহজ ও শক্তিশালী ভজন আর নাই।

এ শাস্ত্র তথন ছিল না। শাস্ত্রের মধ্যে এথানে ওথানে ভক্তির মাহাত্ম মাত্র দেখান হইত বটে, কিন্তু তাহাও পণ্ডিতগণ কূটার্থ দারা অক্সরূপ বুঝাই-তেন। বেদ, বেদান্ত, গীতা, এমন কি শ্রীভাগবত পর্যান্ত পণ্ডিতগণ জ্ঞানের শাস্ত্র বিলিয়া ব্যাথাা করিতেন। জগত মারা, তুমি মারা, শ্রীকৃষ্ণ মারা, তিনিও যেই, আমিও সেই, মরিলে আবার জ্মিতে হয়, মোক্ষ অর্থাৎ নাশ জীবের একমাত্র মঙ্গল, ইত্যাদি নান্তিকের মত তথন ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রবল ছিল।

আবার বাঁহারা অল্প আর মানেন, তাঁহারা প্রীভগবানকে পিশাচ সাজাইয়াছেন। তাঁহারা মদ্য মাংস রুধির দিয়া ভগবানকে পূজা করেন। পূজা করেন কেন, না শত্রু দমনের নিমিত্ত, পুত্রু লাভের নিমিত্ত, কি ধন ও বল প্রাথ্যনা করিয়া। তাঁহারা যে ভগবানের আকৃতি প্রকৃতি রাক্ষ্ম ও পিশাচের আর করেন, তাঁহারা নিজে কি রাক্ষ্ম ও পিশাচ ? প্রীভগবান্ কি তাহাদিগের হইতে মন্দ ? তাঁহারা কি ক্ষধির পান করিতে পারেন ? কিন্তু তাঁহারা প্রীভগবানকে তাহাই দিতেছেন ? তাঁহারা না ভগবানকে গাঁজা থাওয়াইতেছেন ? যদি প্রীভগবান্ জ্ঞানময় হয়েন, তবে তিনি সোন্দ্র্যায়য় নয় কেন ? সকল বিষয়ে তিনি সর্ক্রাত্তম, তিনি প্রক্রেছিন, জ্ঞানে ও প্রেমে। দেখিতে তাঁহাকে পিশাচের মত কেন হইবে ? সমুদায় গুভের আকর তিনি। সোন্দ্র্যাজ একটী শুভ, তবে তিনি কেন দৌন্দ্র্যায় আকর না হইবেন ? অভএব প্রীভগবান যেমন গুলে ভ্রনমোহন, রুপেও সেইরপ ভ্রনমোহন।

এইরপে ভারতের বিজ্ঞ জ্ঞানবান্ লোকে কিছু মানেন না। আবার বাহারা কিছু মানেন, তাঁহারা প্রীভগবানকে দৈত্য, অন্তর, পিশাচ সাজাইয়া পূজা করেন। এইরপ যথন সমাজের অবস্থা, তথন প্রভূর নিয়োজিত গোসামিগণ সমগ্র শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইহাই স্থাপিত করিডে লাগিলেন যে, প্রীভগবান পৃথক বস্তু। তিনি সচিসানন্দ বিগ্রহ, তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ভক্তি করিলে জীবের আর জন্ম হয় না, নাশও হয় না, ভক্ত প্রীভগবানের নিকট বাস করেন,—এই সমুদ্রম তয়, তাঁহাদিগকে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পূরাণ প্রভৃতি যত প্রামাণিক গ্রহ হাতে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে; তাহা না করিলে তাঁহাদের কথা কেছ মানিবেন না।

কিন্তু এই গোস্বামিগণের কত বাধা দেখ। প্রথমতঃ গৃহে একটা তণুলপ্ত নাই; রৌজ, রৃষ্টি, ঝড়ে আশ্রম নাই; শীতের বস্ত্র নাই। কিন্তু সর্বাপেকা হল্ল জ দ্ব্য—গ্রহ। এইরপ লক্ষ গ্রহের প্রয়োজন। শীরুক্ষদাস কবিরাজ যে অমূল্য গ্রন্থ "কৈত্যুচরিতামৃত" লিখেন, তাহাতে সাতশত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইমাছে। এই সমস্ত গ্রন্থ নুন্দাবনে বসিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। তথন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না। একথানি বড় গ্রন্থ লিখিতে একজনের এক বংসর লাগে। লিখিতে হইবে এরপ এক সহল্র গ্রন্থ। সেই হন্তলিখিত গ্রন্থ তর তর্ম করিয়া পড়িতে হইবে, পড়িয়া তাহা হইতে শ্লোক লইয়া মত স্থাপন বা খণ্ডন করিতে হইবে। এখন ব্রিয়া দেখুন গোস্বামীদিগের কার্য্য কতদ্র কঠিন ও গুরুত্র।

বুন্দাবন জন্ধলময়। নিকটে মথুরা নগর আছে বটে, কিন্তু সে নগর ছারে থারে গিয়াছে। মুসলমানগণ মুছমূহ নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেছে, কাজেই ভদ্রলোকে প্রায় ধনোপার্জ্জন ও বিভোপার্জ্জন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মথুরার চোবে দৌবেগণ লেথাপড়া ছাড়িয়া দিয়াকেবল কুন্তী করিয়া গুণ্ডা হইয়াছেন, নহিলে জাতি মান থাকে না। নিকটে আর এক নগর আগ্রা। দেখানে মুসলমান আধিপত্যে রাজকার্য্য ইইয়া থাকে। মে দিক হইতেও কোন সাহাব্যের প্রত্যাশা নাই। গোস্বামিণ্গণ গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় একজন সাধু কি পণ্ডিত আসিলেন, তাঁহার সহিত বিচার হইতে লাগিল। গোস্বামিণ্ড বিনয়ের থনি, কেহ বর্দি প্রশাম করে অননি উচাকে প্রতিপ্রণাম করেন। কাহাকেও নিরাশ,

অপ্রতিভ, অপদস্থ কি অনাদর করিতে জানিতেন না। এইরপে এক জন পণ্ডিত আদিয়া অসার শারের বিচার আরম্ভ করিলেন, করিয়া তাঁহাদের দশ দিন সময় নষ্ট করিলেন। গোস্বামী গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় রক্ত আদিল, গ্রন্থ লেখা বন্ধ হইল। তবুও এই গোস্বামি- শগ সহস্র সহস্র গ্রন্থ লিখিলেন। ইহার এক এক খানি গ্রন্থ এক একখানি বহুমূল্য ধন। ইহা কি প্রভিগবানের প্রাদত্ত শক্তি ব্যতিরেকে ইইতে গারে ?

গোস্বামিগণ জন্ধলময় বুন্দাবনে বাস করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের স্বয়শঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বএই ব্যাপ্ত হইল। কান্ধাল ভক্তগণ বুন্দাবনে চলিলেন, জ্বমনি গোস্বামিগণের আশ্রমে রহিয়া গোলেন। চারিদিক হইতে সাধু পণ্ডিত ও সন্মাসিগণ গোস্বামিগণকে দর্শন কি তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে গমন করিলেন। ধনি লোক, মহাজন ও রাজ্বগণ এইরূপে গোস্বামিগণের নিকটে যাইয়া আপনাদের দেহ স্বজন-সম্পদের সহিত অর্পণ করিলেন। এমন কি, দিলীর বাদ্যাহ পর্যান্ত, যদিও মুসলমান, এইরূপে গোস্বামিগণকে দর্শন করিতে গমন করিতেন।

এইরপে আকবর কুতৃহল তৃপ্তির নিমিত্ত রূপ সনাতনকে দর্শন করিতে ইচ্ছা কঁরেন। যথন সনাতনের সমুথে আকবর জোড়করে দণ্ডায়মান হইলেন, তথন গোস্বামীর বড় বিপদ হইল। বাদসাহকে নিবারণ করেন এমন সাধ্য নাই। যমুনার তীরে বৃক্ষতলায় একক উপবিষ্ট আছেল বাদসাহ আসিলে মন্তক নত করিলেন, যেহেতু উদাসীনের রাজদর্শন নিষেধ। কিন্তু আকবর বিনম্ন করিতে লাগিলেন। আকবর মহাশম্ম লোক, তাঁহার সম্বন্ধে "রাজদর্শন যে নিষেধ" এ কেবল শাসন-বাক্য বই নয় ইহা বৃদ্ধিয়া, সনাতন আগতাা কথা কহিলেন। যাত্রাকালীন আকবর বলিলেন, "গোসাঞি, আমি আপনাকে কিছু সাহায়্য করিতেতাই।" সনাতন কাতর হইয়া বলিলেন যে, তিনি উদাসীন, তাঁহার লইবার কিছুই নাই। কিন্তু আকবর ছাড়েন না। তথন;—

একাস্ত যদ্যপি রাজা পুন: পুন: কহে।
তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে॥
"ওই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রা।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল স্থল হয়॥

"এই স্থান টুকু মোরে বান্ধাইয়া দেহ। তব স্থলে মুঞি আর কিছু নাহি চাহ॥"

(ভক্তমাল)

আকবর তথনই স্বীকার করিলেন। তিনি আপনার ভৃত্যগণকৈ কি কি করিতে হইবে তাহা আজা করিতেছেন, এমন সময় বাদমাহের গাহদৃষ্টি গেল, এবং নয়নে আধ্যায়িক জগতের উদয় ইইল। তথন—

দেখে নানা মণি মুক্তা প্রম রতন। মনোহর অলৌকিক প্রম মোহন॥ শোভা দেথি রাজা তবে বিহুবল হুইল।

(ভক্তমাল)

আকিবর দেখিলেন যে, যমুনাকূল অমূল্য রয়ে পচিত। তথ্ন চেতন পাইয়া জোড়হাতে সনাতনকে বলিতেছেন:—

"এবে বুঝিলাম ভূমি এই জিলগতে। মহা আঢ়া ধনিগণ নাই তোমা হইতে॥"

(ভক্তমাল)

আকবরের পূল জাহাদীর পিতার মূত্যুর পর সিংহাসনে বসিয়া এক
ধানি গ্রুছ লেখেন। গ্রন্থানি গ্রন্থানি কর্তৃক ইংরাজীতে অম্বর্থানিত হইয়াছে, স্নতরাং উহা প্রামাণিক। ঐ গ্রন্থে তিনি আপনার জীবন কাহিনী লিখেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, জাহাদীর এক স্বন হিন্দ্-বিদেষী গোড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কি বলিতেছেন, প্রবণ কফুন।

তিনি শ্রবণ করিলেন যে, রন্দাবনে একজন গোস্বামী আছেন, তিনি 
যথন পূজা করেন তথন মোহর-বৃষ্টি হয়। অবশু ঐ কাহিনী শুনিরা 
সমাট হাস্ত করিলেন। কিন্তু পরে এই কথা বহজনের মথে শুনিলেন, 
শেষে কোতৃহল তৃত্তির নিমিত্ত প্রকৃতই গোস্বামীকে দর্শন করিতে গেলেন। 
মোহর-বৃষ্টি হয় আরতির সময়। সেই সময় পাতসাহ মন্দিরের বাহিরে 
নিজজন লইয়া পাড়াইলেন। দেখেন, গোসাঞী তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া 
"আরতি করিতেছেন, আর শত শত ভক্ত মন্দিরের বাহিরে ভক্তিপুর্বক 
দর্শন করিতেছেন। আরতি অন্তে প্রকৃতই মোহর-বৃষ্টি হইতে লাগিল। 
তথন গোসাঞী উহা ভক্তদের নিকট শিতরণ করিতে দিলেন, আর উহার 
কতক পাতসাহকে দিতে ইস্বিত করিলেন। পাতসাহ ইহা স্বচক্ষে দর্শন

かいた 生物の事物 ジャン・ラー・・

করিয়া, একেবারে অবাক্ ইইয়া, সে স্থান তাগে করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে উদয় ইইল যে, তিনি প্রণাম না করিয়া সে স্থান তাগে করায় ভাল করেন নাই। ইহাতে ভীত হইয়া যেমন প্রত্যাগমন করিবেন অমনি গোসাঞীর লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, "তিনি যে প্রণাম না করিয়া যাইতেছিলেন, আর তাহাতে তিনি আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছিলেন, ইহা গোস্বামি-ঠাকুরের গোচর ইইয়াছে। গোস্বামী বলিয়াছেন যে, আর তাঁহার আসিতে হইবে না; তিনি যে মনে মনে অমুভপ্ত ইইয়াছেন ইহাতেই সে অপরাধ ফালন হইয়াছে।"

পাতদাহ তথন বলিতেছেন যে, "গোদাঞীকে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম তিনি ভগবানের ভক্ত, দেই নিমিত্ত তাঁহার ধনের অভাব নাই, আর তিনি অন্তর্গামী।" তথন পাতদাহ বুঝিলেন যে, ঠীভগবান কেবল তাঁহাদের নন, তিনি তাঁহারি যিনি তাঁহার ভক্ত।

অতএব গোস্বাম্মীদের পরিণামে এরূপ খ্যাতি হয় যে, হিন্দুধর্ম-বিদ্বেমী মুসলমান সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহাদের চরণে শরণ লইয়া ছিলেন। পূর্ক্বে বলি-য়াছি যে, দ্ন একটি করিয়া ভক্ত ও সাধ, কেহ কেহ বা বহু চেলা কি বছজন সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। এই সকল লোকের থাকিবার নিমিত্ত কুটীরের প্রয়োজন, কাজেই সেই সঙ্গে সঙ্গে জন্ধল পরিষ্কৃত ্রুতিছিল। তাহার পর ছই একটি করিয়া মন্দির হইতে লাগিল। ক্রমে ানী লোকে বড় রুবড় মন্দির স্থাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বুন্দাবন একটি প্রকাঞ সহর হইয়া উঠিল। এ সমস্ত করিলেন কে? না, ছই চারিটি কহা-করম্বারী গৌরাম্ব-ভক্ত। তাঁহারা কি জন্মল কাটিতেন ? না। তাঁহারা কি নিজ হস্তে কোন কার্য্য করিতেন ? না। তাঁহারা কি ধন দারা মনুষা বশ করিতেন ? না। তাঁহাদের কপদ্দকও ছিল না। তাঁহাদের কি নিজজন কেহ ছিলা? না। তাঁহারা উদাসীন। তবে কোন শক্তিতে তাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া প্রকাণ্ড নগর করিলেন, আর সে স্থান স্থলর প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্টালিকা দ্বারা শোভিত করিলেন ? তাঁহাদের শক্তি. কেবল প্রভুর কুলা। দেই প্রভু কোথা? তিনি তিন মাসের পথ দূরে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া বোদন করিতেছেন।

মধুনাথ ভট বৃদাবনে কিছু আরাম লইয়া গেলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ,

ভাবক, প্রেমে পাগল, স্থক। যিনি তাঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতেন, তিনিই আনন্দে উন্নত্ত হইতেন। অনেক লোকে তাঁহার চরণাশ্রম করিলেন। তাহার মধ্যে একজন শ্রীকৃঞ্চদাস কবিরাজ গোস্থামী। পূর্ব্বে বিন্ধান্তি, রঘুনাথ ভট্টের ছইটি প্রধান কীর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে একটা কৃঞ্চদাস কবিরাজ।\* অনেকের মনে বিশ্বাস, আমাদেরও ছিল মে, কৃঞ্চদাস কবিরাজের গুক্ত রঘুনাথ দাস; কিন্তু একথানি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রভূ হইতে রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃঞ্চদাস, ও কৃঞ্চদাস হইত মুকুন্দাস।

আর একটী কীর্ন্তি গোবিন্দ দেবের মন্দির। রুঞ্চদাস কবিরাজ যে গ্রন্থ লিথিয়াছেন, সে অমূল্য ধন। গোবিন্দদেবের মন্দির পৃথিবী মধ্যে স্কাপেক্ষা প্রধান। রুঞ্চদাস কবিরাজ রঘুনাথ ভট্টের বর্ণনা এইরূপ করিয়াছেন:—

"রূপ গোসাঞির সভার করে ভাগরত পঠন।
ভাগরত পড়িতে প্রেমে এলায় তার মন।
অঞ্চ কম্প গদগদ প্রভুর ক্লপাতে।
নের রোধ করে বাপ্প না পারে পড়িতে।
পিকস্বর কণ্ঠ ভাতে রাগের বিভাগ।
এক প্লোক পড়িতে ফিরায় ভিন চারি রাগ।
হুম্ফের সৌন্দর্য্য গ্রে পড়ে গুনে।
প্রেমে বিহুরল হয় কিছু নাহি জানে।
গোবিন্দচরণারবিন্দ মার প্রাণধন।
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলান্দি ভূনণ করি দিল।
গ্রাম্যব্র্যা না কহে না গুনে সেই রায়।
ক্ষুক্তক্পা পূজান্তিত অষ্ট প্রহর যায়।"

<sup>\*</sup> কবিরাজ্ব পোস্থামী তাহার এছের ভণিতায় গিথিয়াছেন;— "ইনপ রছ্নাথ পদে যার আংশ। হৈডজ্ঞা-চরিভামুত কহে কুফদাদ॥"

রঘনাথের এ শিষ্টী কে ? ইনি রাজা মানসিংহ, যে মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহার জয় করেন, যিনি আকবরের সর্ব্ধপ্রধান কর্মাচারী ছিলেন, তাঁহার স্থায় পদস্থ কি হিন্দু কি মুসলমান আর কেহ ছিলেন না।

গোস্বামিগণের মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব। ইারা চক্ষে দর্শন ° করিয়া তাঁহাদের জীমন বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা ্রুন। নিম লিখিত এই কয়েকটা প্রাচীন পদ পাঠ করিলে পাঠক মহাশায় কতক বঝিতে পারিবেন যে তাঁহারা কি প্রকাণ্ড বস্তু ছিলেন। এ সমদায় পদকতী গোস্বামিগণ সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

রূপের বৈরাগ্য কালে. সনাতন বন্দীশালে. বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।

রূপেরে করুণা করি. ত্রাণ কৈলা গৌরহরি. মো অধমে না কৈল মর্পে॥

মোর কর্ম-দোষ ফ্রাদে হাতে পায়েগলে বান্ধে. রাথিয়াছে কারাগারে ফেলি।

দুঢ় করি ধরি কেশে. আগনে করুণা পাশে: চরণ নিকটে লেহ তুলি॥

গশ্চাতে অগাধ জল. হুই পাশে দাবানল, সমুখে সাঁধিল ব্যাধ বাণ।

কাতরে হরিণী ডাকে. পডিয়া বিষম পাকে.

এইবার কর পরিত্রাণ॥

জগাই মাধাই হেলে. বাস্তদেব অজামীলে, অনায়াদে করিলা উদ্ধার।

এ ছঃখ সমুদ্র ঘোরে. নিস্তার করহ মোরে,

তোমা বিনে নাহি হেন আর॥

হেন কালে এক জনে. অল্থিতে স্নাত্নে

পত্রী দিল রূপের লিখন।

এ রাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাদে. পত্রী পঢ়ি করিলা গোপন।

<u> একপের বড ভাই.</u> স্নাত্ন গো**দা**ঞি পাতশার উজীর হৈয়াছিল।। শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া, বন্দী হৈতে পলাইয়া, কাশীপরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা॥ ছিড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নথ মাথে চুলি, নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে। ছই গুচ্ছ তুণ করি, এক গুচ্ছ দত্তে ধরি, পড়িলা গোরাঞ্চ পদতলে।। দরবেশ রূপ দেখি. প্রভুর সজল আঁথি. বাহু পদারিয়া আইদে ধাঞা। সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোদাঞি বলে. মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া॥ অম্পর্শ্য পামর দীন, হুরাচার মন্দ হীন. নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার। এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভ কি কারণে. যোগ্য নহে তোমা ম্পর্শিবার॥ ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুন পুন চায়, লজ্জিত হইলা সনাতন। গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া, ছিড়া এক কাম্বা লৈয়া, প্রভু স্থানে পুন আগমন॥ রাধাকৃষ্ণ মাধুরী, গৌরাঙ্গ করুণা করি. শিক্ষা করাইলা সনাতনে। প্রস্কু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে, প্রভ আজায় করিশা গমনে॥ কভু কান্দে কভু হাদে, কভু প্রেমানন্দে ভাগে, কভু ভিক্ষা কভু উপবাস। ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুথে ক্ষণ্ডণ গাথা, পরিধান ছেঁড়া বহিব্যাস।। গিয়া গোসাঞি সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্ধাবন, রূপ সঙ্গে হইল মিলন।

ঘুর্ম আঞ্রা কেত্রে পড়ে, সনাতনের পদ ধরে. কহে রূপ গদ গদ বচন।। কহে রূপ সনাতন, গৌরাঙ্গের যত তথ্ন. হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে। মাধুকৰী ্ৰুল করে, রজপুরে ঘরে ঘরে, এইব্লপে কত দিন থাকে 🕆 তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে, ফল মল করয়ে ভক্ষণ। **डे**ळश्रदत पार्टनात्म, রাধাক্ষণ বলি কানে, এইরপে থাকে কত দিন।। কতদিন অন্তৰ্মনা, ছাপান দণ্ড ভাবনা. চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে। স্থপে রাধাক্ষ দেখে, নাম গানে দলা থাকে, অবসর নাহি এক তিলে। কথন বনের শাক, অলবণে করি পাক, মুখে দেন হুই এক গ্রাস। ছাড়ি ভোগ বিলাস, তরু তলে কৈলা বাস, এক ছই দিন উপবাস। ফ্ল বস্ত্র বাজে গায়, ধুলায় লোটায় কায়, কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ। এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ, কবে হব তাঁর দাসের দাস।।

জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ।
যো ছঁছ প্রেম-ভকতি রসকূপ।
রাধারুষ্ণ ভজনকে লাগি।
শীরুলাখন ধামে বৈরাগী॥
শীরোপালভট্ট রঘুনাথ।
মীলল সকল ভক্তগণ সাধা।

সবে মিলি প্রেম ভক্তি পরচারি।

যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি॥

অমুখন গৌরচক্সগুণ গান।

ভরল প্রেমে ওর নাহি পান॥

কৃতিহুঁনা হেরি ঐছে উদাস।

মনোহর সদত চরণে করু আগ॥

জয় ভট্ট রঘনাথ গোসাঞি। রাধাকৃষ্ণ শীশাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে, তুলনা দিবারে নাহি ঠাঞি॥ এ।। চৈতত্তের প্রেমপাত্ত, তপন মিশ্রের পুত্র, বারাণদী ছিল যার বাদ। নিজ গৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে, চরণ **সেবিলা ছই মাস**॥ শ্রীচৈতন্ত নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি, করিলেন পিতার সেবনে। তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে, রহিলেন প্রভুর চরণে।। মহাপ্রভু কুপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি, পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন। প্রভুর শিক্ষা হাদি গণি, আসি বুন্দাবন ভূমি, মিলিলেন রূপ স্নাতন।। ছই গোলাঞি তাঁরে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া, রাধাকুষ্ণ প্রেম-রদে ভাদে। অশ্ৰু পুলক কল্প, নানা ভাৰীবেশ অঙ্গ, সদা কৃষ্ণ-কথার উল্লাসে॥ সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যুনা পুলিনে রক্ষে, একত হইয়া প্রেম-ফুথে। অমৃত সমান গাখা, শ্ৰীভাগবন্ত কথা, नित्रविधि खर्म श्रांत मूर्ण ॥

পরম বৈরাগ্য সীমা, স্থানির্মাল ক্ষ-প্রেমা,
স্থার অমৃতময় বাণী।
পশু পক্ষী পুলকিত, যার মৃথে কথামৃত,
শুনিতে পাযাণ হয় পানী॥
শীরূপ সনাতন, স্কর্মার্থায় ছই জন,
শ্রীগোপাল ভট্ট রলুনাথ।
এ রাধাবলভ বোলে, পড়িলুঁ বিষম ভোলে,
ক্রপা করি করু আস্মার্থায়

শ্রীচৈতন্ত রূপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিলা।

দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,
মল প্রায় সকল তাজিলা॥

পুরশ্চর্য ক্ষে-নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্মে,
গোরাঙ্গের পদ্যুগ সেবে।

এই মনে অভিলাধ, পুন রঘুনাথ দাস,
নয়ানগোচর কবে হবে॥

গৌরাঙ্গ দ্যাল হৈয়া, রাধাক্ষ না দিয়া,
গোবর্জনের শিলা গুল্লাহারে।
ব্রজবনে গোবর্জনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল তাঁহারে॥
চৈতত্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিড়ি করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহ ক্যাপ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্জনে,
ছই গোসাঞি তাঁহারে দেখিলা॥
ধরি রূপ সনাতন, রাখিল তাঁর জীবন,
দেহত্যাপ করিতে না দিলা।
ছই গোসাঞির আজ্ঞা পায়া, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া,
বাস করি নিরম করিলা॥

হেঁড়া কৰল পরিধান; ব্রজকল গব্য থান, অর আদিনা করে আহার। তিন সন্ধ্যা স্থান করি, স্থারণ কীর্ত্তন করি, রাধা-পদ ভজন যাহার ৷৷ ছাপান দণ্ড রাতি দিনে, রাধাক্তঞ গুণ-গানে, মুরণেত সদাই গোঙায়। চারিদও শুতি থাকে, স্বপ্নে রাণাক্ষণ দেখে, এক তিল বার্থ নাহি যায়॥ গৌরাঙ্গের পদাস্থ্রে, রাথে মনোভূপ রাজে; স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়। অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে; ভটুমুগ প্রিয় মহাশয়। শীরপের: গণ যত, তাঁর পদ আশ্রিত, অত্যন্ত বাৎসন্য যার জীবে। टमरे आर्डनामः कति, काँग्म वर्ण रति रति, প্রভুর করুণা হবে কবে॥ হে রাধার বন্ধত, গান্ধবিকি বান্ধবঃ রাধিকা-রমণ রাধানাথ 1 ट्र ब्रुक्तिवटनचत्र,
हार्थ क्रिक नाटमानतः রূপা করি কর আত্মসাথ। জীক্ষপ সনাতন, যবে হৈল অনুর্শন. अक रेड्ट व कुरे नग्रन। র্থা আঁথি কাঁহা দেখি, বুথা প্রাণ দেহে রাধি, এত বলি করয়ে জ্রন্দন।। ব্রীটেতক্ত শাচীমুত, তার গণ হয় যক্ত, অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম। শুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব স্ব, সভারে কর্য়ে প্রণাম॥ রাধারুফ বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে.

শুখ কথ আর মাত্র সার।

গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে. ফল গব্য করিল আহার॥ সনাতনের অদর্শনে. তাহা ছাড়ি সেই দিনে, কেবল করয়ে জলপান। জল ছাডি দিল তবে. রূপের বিচ্ছেদ যবে. রাধারুষ্ণ বলি রাথে প্রাণ **॥** না দেখি ভাহার গণে, শ্রীরপের অদর্শনে, वितरह वाकूल देशा काँपा। না শুনিয়া শ্রবণ, কুষ্ণ-কুণা আলাপন, উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥ কোথা বিশাথা ললিতা, হাহা রাধাক্ষণ কোপা. ক্লপা করি দেছ দরশন। হা স্বরূপ মোর প্রভ হা চৈত্য মহাপ্ৰভ. হাহা প্রভু রূপ সনাতন।। কান্দে গোসাই রাত্রিদিনে. পুড়ি যায় ভকু মনে. কেণে অঙ্গ ধুলায় ধুসর। চকু অন্ধ অনাহার, আপনাকে দেহ ভার.. বিরহে হইল জর জর॥ রাধাকুণ্ড তটে পড়ি. স্থনে নিশাস ছাড়ি মূখে বাক) না হয় ক্রণ। मन मन जिस्सा नाए. প্রেম অশ্র নেত্রে পড়ে, मरन कृष्ध कत्रस प्रत्र ॥ সেই রঘুনাথ দাস, পুরাহ মনের আশ, এই মোর বড় আছে সাধ। এ রাধাবলভ দাস, মনে বড় অভিলাষ,

প্রভ মোরে কর পরসাদ 🖊

## व्यक्त्य वंशाय ।

<del>---</del>

পাণিহাটী গ্রামে রাঘবের বাস। রাঘব একজন ধনবান লোক, প্রভুর একান্ত ভক্ত। শ্রীনিতাই যথন গোঁডে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন. তথন প্রথমে তাঁহার বাটীতেই আড্ডা করেন। যথন নিত্যানন দে স্থান মাতাইয়া তুলিলেন, তথন রবুনাথ দাস বাটীতে আছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দেন না, কিন্তু তিনি অনেক মিনতি কপ্ৰিয়া পিতার নিকট বিদায় লইয়া শ্রীনিত্যানন দর্শন মানসে পাণিলাটা আসি-লেন। নিতাই তাঁহাকে বড় আদর করিলেন, পরে বলিলেন—"রঘুনাথ তুমি ধনী, আমাকে ও আমার ক্ষৃধিত ভক্তগণকে একবার উদরপূর্ত্তি করিয়া: ভোজন দাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া রঘুনাথ আহলাদে পুলকিত হইলেন, ও তাহার মহা উদ্মোগ করিতে লাগিলেন। তথন দেশময় এ কণা প্রচার: হইল ও পাণিহাটীতে যেন কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ আরম্ভ হইল। স্বারই নিমন্ত্রণ, यिनि चात्रिरवन, जिनिहे श्रमाम शाहरवन। यिनि याहा चानिरवन, जाहाहे ক্রয় করা হইবে। এই কথা প্রচার হওয়ায় চিপিটক, দদি, থই, মিষ্টাল, আন্ত্র, কাঁটাল, চাঁপাকলা প্রভৃতি সামগ্রী ভারে ভারে আসিতে লাগিল। আয়াঢ় মাস আরম্ভ, স্লুভরাং ফলের কোন অভাব নাই। যে স্থানে মহোৎসব হইবে. সে স্থানটী অতি মনোহর। বটবুক্সচ্ছায়ায় গঙ্গার ধারে ভক্তগণ বসিলেন। ষিনি যে কোন দ্রব্য বিক্রম করিতে আনিতে-ছেন, তাহা ক্রন্ত করিয়া আবার শেই দ্রব্য হারায় তাঁহাকে ভুঞ্জান হইতেছে।

মধ্যন্থলে হুই পাতা পড়িল, এক পাতা স্বরং মহাপ্রভুর জন্ত, আর এক থানা নিতাইয়ের নিমিত্ত। মহাপ্রভু যদিও তথন নীলাচলে, কিন্তু নিতাইেয়ের আকর্ষণে তিনি আদিলেন। তথন সহস্র সহস্র লোকের দাক্ষাতে
নিতাই মহাপ্রভুকে অতি আদরের সহিত ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। লোকে
আনন্দে অঞ্চবর্ষণ ক্রিতে লাগিল। রবুনাথ ক্রতক্রতার্থ হইলেন। অক্যাপিঃ
সেই স্থানে প্রতি বংসর চিড়া মহোৎসব হইয়া থাকে।

রাঘবের বিধবা ভগ্নী দময়ন্ত্রী, অতি ভদ্ধা পবিজ্ঞা মহাপ্রভুর ভক্ত।

তাঁহার এক অধিকার ছিল, তিনি "রাষবের ঝালি" প্রস্তুত করিন্ডেন।
নহাপ্রতু নীলাচলে প্রকট, স্কুতরাং হলরে তাঁহাকে পূজা করিয়া ভক্ত-গণের তৃপ্তি হইত না। তাই নীলাচলের ভক্তগণ প্রেভুকে নিমন্ত্রণ করেন,
জার দ্রের ভক্তগণ ভোগের জ্বা সঙ্গে করিয়া সেথানে লইয়া যান।
কেবল শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়া যে এইরপ ভোগ পাঠান তাহা নয়, ভক্তন্মাত্রেই। কিন্তু দময়ন্তীর দেবা আর এক প্রকার। প্রভু সারা বংসর ভোগ করিবেন, তিনি এইরপ আহারীয় প্রস্তুত করেন! ইহা করিছে বিস্তুর করিগরির প্রয়োজন। যেহেতু আহারীয় বস্তু মাত্রেই অতি সম্বর পরিয়া যায়। তাই তিনি এইরপ সম্বায় জব্য প্রস্তুত করেন, যাহা সম্বর নয়্ত না হয়, কি পাকের গুলে এক বংসর উত্তম অবস্থায় থাকে। এই সম্বায় স্থায়ী স্বাছ জব্য দিয়া ঝালি সাজান হয়। তাহার পরে তাহাতে মোহর মারা হয়, এবং উহা মকরঞ্বজ করের হস্তে ক্রস্ত হয়। যথন ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন, সেই সঙ্গে তিনিও গমন করেন। ঝালী মুটয়াগণের মাথায় থাকে, আর মকরঝ্রজ আপনার প্রাণ দিয়া উহা রক্ষা করেন।
ইহাকে বলে "রাঘ্রের ঝালী।"

জীচরিতামূতে ঝালীর দ্রব্য এইরপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—
আম কাসন্দি আদা ঝাল কাসন্দি নাম।
নেমু আদা আমকলি বিবিধ সদ্ধান॥
আমসী আমগণ্ড তৈল আম আমতা।
যর করি শুগুণা করি পুরাণ শুকুতা ।
শুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিছ চিতে।
শুকুতার যে স্বথ তাহা নহে পঞ্চামূতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রপুত্র স্নেছ মাত্র লক্ষ।
স্বক্তাপাতা কাসন্দিতে মহাস্কৃথ হয়॥
ধরিয়া নোরী তণ্ডুল শুণ্ডি করিয়া।
শান্তু বাদ্ধিরছে চিনি পাক করিয়া॥
শুন্তিগণ্ড লাড়ু আর আমপিও হয়।
পুথক্ পৃথক্ বাদ্ধি বয়ে কুথলী ভিতর॥
কলিগণ্ডী কলিচ্প কলিখণ্ড আর।
কল্ড নাম লব যত প্রকার আছে তার॥

নারিকেল থও আর লাড়ু গলাজন। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥ চিরস্থায়ী ক্ষীরদার মঞাদি বিকার। অমৃতকপূর আদি অনেক প্রকার॥ শালিকা চুটি ধান্তের আতপ চিড়া করি। নৃতন বন্ধের পর কুথলী সব ভরি॥ কতক চিড়া হড়ুম করি ম্বতেতে ভাঙ্গিয়া। চিনিপাকে লাড় কৈলা কপুরাদি দিয়া॥ শালি তণ্ডুল ভাজা চুর্ণ করিয়া। ঘুতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥ ৰূপুর মরিচ লব্দ এলাচ রস্বাস। চুর্ব দিয়া লাড়ু কৈলা পরম স্থবাস॥ শালি ধান্তের থৈ ঘতেতে ভাজিয়া। চিনিপাক উথ্ড়া কৈল কপুরাদি দিয়া॥ ফুটকলাই চুৰ্ণ করি মুতেতে ভাজাইল। টিনি কপুর দিয়া তায় লাড় কৈল। কহিতে না জানিলাম এ জন্মে যাহার। ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার॥ রাগবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী। চুঁহার প্রস্কৃতে স্নেহ পরম শক্তি॥ গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া। পাঁচকুড়ি করিয়া দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া !৷ পাতল মূতপাত্রে সোন্দালি নিল ভরি। জার সব বস্ত ভরে বস্তের কুথলি।

জীবের বড় সাধ শ্রীভগবানকে সেবা করেন, আর তাঁহাদের সেই
সাধ মিটাইবার নিমিত্ত প্রীভগবানের মারা অবলম্বন করিতে হয়। যদি

শ্রীভগবান পূর্ণ হইয়া বিদয়া থাকেন, তবে আর জীব তাঁহাকে সেবা

করিতে পারে না। তাই সকলের ইচ্ছা প্রভৃকে থাওয়াইবেন। রাঘব
যে ঝালী সাজাইয়া পাঠাইতেন তাহা সারা বংসরের নিমিত্ত রাখা হইত।

কিন্তু অস্তান্ত ভক্তগণও প্রশ্ধপ প্রভুকে উপহার দিতেন। শচী-বিষ্ণু-

প্রিয়া, মালিনী এবং বছতর ভক্তগণ প্রভুবে নিমিত্ত উপহার লইয়া গোবিন্দের হাতে দিতেন। "গোবিন্দ, প্রভুকে দিও," সকলেরই এই কথা। গোবিন্দ বলেন "আছা"। কিন্তু প্রভুকে ঐ সম্পায় ভূজান অতি কঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ ঐ যে সাত শত তক্ত প্রদত্ত উপহার, ইহা একত্র শকরেল প্রকাশ্ত একটি যজ্ঞ হয়। তার পরে ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে প্রত্যহ মহোংসব হয়। প্রভুর কোন কোন দিন বছ বার নিমন্ত্রণ ঘাইতে হয়। স্নতরাং তাঁহার ভক্তপ্রদত্ত করে আহাদনের সময় থাকে না। সকল ভক্তই জিজ্ঞানা করেন, "গোবিন্দ, প্রভুকে দিয়াছিলে?" গোবিন্দ উত্তরে বলেন, "না, পারি নাই, অপেকা কর।" এইরূপ তাহ শত শত ভক্ত আদিতেছেন, এবং জিজ্ঞানা করিতেছেন, "গোবিন্দ, প্রামার দ্রব্য দিয়াছিলে?" গোবিন্দ বলিতেছেন, "না, স্থবিধা পাই নাই।" ভক্ত মাত্রেই গোবিন্দকে নিনতি করিয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ, অবশ্ব আমার দ্রব্য অর্থে দিঙা।" গোবিন্দ করেন কি. বলেন "আছে।"।

এইরপে প্রত্যর প্রাতে শত শত ভক্ত গোবিন্দের চট আগমন করেন। ভক্ত আদিতেছেন দেখিলে গোবিন্দের মুখ াইয়া যায়। পলাইতে পারিলে পলাইতেন, কিন্তু তাহার স্থবিধা নাই এতুর নিকট দর্মন থাকিতে হয়। পরিশেষে গোবিন্দ প্রভূব শরণ নন; বলিন্দেন, "প্রভো! দাসকে রক্ষা কর।" প্রভূ বলিলেন, 'কি ? তোমার হয় কি ?" গোবিন্দ বলিলেন, "সকলের উপহার দিয়াছেন, সকলের ইচ্ছা তুমি আমাদ কর। আমি তোমাকে ভ্রুত্তাইতে পারি না। সকলে প্রভাহ আইসেন, আসিয়া আমাকে মিনতি করেন। যথনভনেন যে আমান্থারা তাহাদের কার্য্য হয় নাই, তথন আমার মাথা খায়েন।"

প্রভূ হান্ত করিয়া বলিলেন, "এই কথা ? লইয়া আইস কে কি উপহার আনিমাছেন।" এই কথা বলিয়া প্রভূ বিশ্বন্তর মূর্তিধারণ করিয়া জলযোগে বিদিলেন। গোবিন্দ আনিতেছেন, বলিতেছেন "ইহা মা জননীর"। প্রভূ হাত পাতিয়া বলিলেন, "লাও"। ভোজন করিয়া প্রভূ আবার হাত পাতিতেছেন। গোবিন্দ বলিতেছেন, "ইহা খ্রীবাসের।" এইরূপে ভত্তের দ্রব্য প্রভূর হাতে দিতেছেন, এবং কাহার দ্রব্য তাহা বলিভেছেন, আর প্রভূ আহার করিতেছেন। এইরূপে অরক্ষণের মধ্যে সেই এক মঞ্জের উপযুক্ত

প্রভু সমুশার সামগ্রী আহার করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "আর আছে ?" গোবিন্দ বলিলেন, "রাঘবের ঝালী ছাড়া আর নাই।" প্রভু বলিলেন, "তাহা আদ্য থাকুক।" পুর্বের বলিয়াছি ভগবানের কাচ কাচা যায় না,—
মন্ত্রেয় পারে না।

শিবানন্দ সেন, কাঞ্চনপাড়ার বাড়ী, প্রভুর বড় প্রিয় ভক্ত। যাঁহারা প্রভুকে দর্শন • করিতে নীলাচলে গমন করেন, তাঁহাদের পাথেয়াদি দিয়া সঙ্গে লাইয়া যান, এমন কি কুরুর পর্যান্ত। একটা কুরুর এইরূপে বাত্রিগণের সঙ্গে চলিয়াছেন। কুরুর মহাশয় ভক্তসঙ্গে গমন করিতেছেন, কাজেই এই জন্মে কুরুর হইলেও তিনি ভক্তির পাত্র। শিবানন্দ প্রত্যহ সেই কুরুরকে ডাকিয়া আহার দেন। এক নাবিক কুরুরকে পার করিতে অস্বীকাণ করিল। শিবানন্দ অহ্নয় বিনয় করিলেন, নাবিক গুনিল না, তথন দশ পণ কড়ি দিয়া কুরুরকে পার করিলেন। এক দিন প্রভাতে শিবানন্দ কুরুরকে দেখিতে পাইলেন না। তথন সেবকের মূথে গুনিলেন যে, সেগত রজনীতে তাহাকে আহার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। শিবানন্দ ছংণিত হইয়া কুরুর তল্লাস করিতে দশ জন লোক পাঠাইলেন। কুরুর পাওয়া গেল না। শিবানন্দ উহাতে আস্তরিক ছংগিত হইলেন। এমন কি উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিলেন।

কথা এই, শিবানন্দ দেনের মনে বিশ্বাস এই আছে যে, এই কুরুর সামাস্ত বস্তু নহেন, কোন মহাজন হইবেন, নতুবা বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া ভক্ত-গণের সঙ্গে প্রভুর নিকটে কেন যাইতেছেন? শিবানন্দ সেন শাস্ত হইয়া মানাহার করিলেন, পরে ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে প্রভুর ওখানে গমন ইহার কিছু দিন পরে ভক্তগণ একদিন প্রাহুকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন সেই কুরুর প্রাভুর অল দূরে বসিয়া আছেন, আর প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিতৈছেন। সে কিরুপে? না, প্রভু তাঁহাকে নারিকেল-শস্তথণ্ড ফেলাইয়া দিতেছেন, আর নিজ হত্তে কুকুর তাহা ভক্ষণ করিতেছেন। আবার প্রভু বলিতেছেন, "রুঞ বল", আর কুরুর প্রকৃতই "কৃষ্ণ" বলিতেছেন। শিবানন্দ সেন অমনি কুরুরকে প্রণাম করিয়া আপনার শন্ত অপরাধ জ্ঞানাইলেন। সেই কুরুর তাহার পরে অদর্শন হইলেন, সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে গেল না।

শ্রীকাস্ত শিবানন্দের ভাগিনা। প্রভুর ক্লপাতে তিনি বড় ভাগাবান।

একবার তিনি প্রভুর নিকট একক গমন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে
ছই মাস নিকটে রাথিয়া ছিলেন। শিবানন্দ তাঁহার নিয়ম মত ষাত্রী
লইয়া নীলাচলে যাইতেছেন। এবার তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও ৽
অক্লান্থ বৈঞ্চব গৃহিণীও আছেন। তাঁহার স্ত্রীকে কেন সঙ্গে লইলেন তাহার
কারণ বলিতেছি। তিনি ৭৮ বংসর পূর্বে প্রভুকে দর্শন, করিতে গিয়াগ্রিলেন, তথন প্রভু শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন বে, তোমার এবার একটা
পুত্র হইবে, পরমানন্দপুরী গোসাঞির নামে তাহার নাম রাথিবা। তাঁহার
স্ত্রী অক্তঃস্বত্থা ছিলেন, শিবানন্দ সেন বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন
তাঁহার একটা পুত্র হইয়াছে। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে এই পুত্রের নাম পরমানন্দ
দাস রাথিনেন।

শিবানন্দ দেনের মনের সাধ এই যে, পুত্রতীকে লইয়া তিনি প্রভকে দেখাইবেন। কিন্তু শিবানন্দ সেনের এই শেষ পুত্র, তাহার গর্ভধারিণী পুত্রটিকে অত দুরদেশে যাইতে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। কাজেই শিবা-নন্দ তাঁহার ঘরণীকে সঙ্গে করিয়া আর শিশু পুত্রতীকে কোলে করিয়া, দীলাচলে প্রভুর দর্শন করিতে চলিলেন। পথে যাইতে স্থানে স্থানে ঘাটতে দান দিতে হয়। এক ঘাটতে কয়টা ভক্ত গণিয়া শিবানন্দ সেন তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া ওপারে গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, আপৌ ঘাটিতে দান বুঝিয়া দিতে জামিন স্বরূপ রহিলেন। তাঁহার আদিতে <sup>ি ্ব</sup> হইয়াছে স্কুতরাং ভক্তগণের বাদা হয় নাই। শ্রীনিত্যানন ক্ষুধায় কাতর হইয়া শিবানন সেনের তিন্টী পুত্রকে শাপ দিতেছেন। বলিতেছেন, 'যেমন শিবা আমাকে ক্ষুধায় ক্লেশ দিতেছে, তেমনি ভাহার তিনটি ছেলে ম'রে যাউক।" কিন্ত বিবেচনা করে দেখুন, শিবার কোন অপরাধ নাই। অপরাধের মধ্যে শত শত ভক্তগণকে পালন করিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে পুরী নগরীতে লইয়া ঘাইয়া থাকেন, ও যাইতেছেন। তাহার পরে ভক্তগণকে যে বাদা দিতে বিলম্ব হইয়াছে, ভাহাতে তাঁহার তিলমাত্র দোষ নাই। ঘাটী-রক্ষক তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই, তিনি সকলকে ছাড়াইয়া সেই ব্যক্তির . যে দেয় তাহা দিবার নিমিত্ত আপনি সেখানে ছিলেন। অতএব শিবার কোন অপরাধ নাই। যত অপরাধ সমুদায় আমার ঠাকুর নিতাইয়ের। তাহার পরে শুরুন। নিতাই শিবানন্দের ঘরণীকে শুনাইরা তাঁহাদের পুত্রকে

শাণিরাছেন। বরণী ইংতে ভয়ে ও ছৄঃধে অতি কাতর হইয়াছেন। শিবানক্ষ যাত্রিগণ মধ্যে আগমন করিলে তাহার পদ্ধী ভয় পাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন বে, গোসাঞি তিন পুত্র মরুক বলিয়া শাপ দিয়াছেন। শিবানক হাসিয়া রাকে বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন ? আমার তিন পুত্র মরিবে মরুক, গোসাঞির বালাই লইয়া মরিয়া যাউক।" ইহাই বলিয়া নিতাইয়ের নিকট আসিলেন। নিতাই শিবানককে পাইয়া অমনি উঠয়া এক লাথি মারিলেন! শিবানক লাথি খাইয়া আর কিছু না বলিয়া, শাদ্র শাদ্র বাসা করিয়া ঠাকুরকে সেথানে লইয়া গেলেন। বুসেথানে য়ানাহার করিয়া সকলে শান্ত হইলেন।

তথন শিবানন্দ দেন গদগদ হইয়া নিতাইকে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার দিন হুপ্রভাত। তোমার চরণরেণু ব্রহ্মার হুলভি ধন। আমি তাহা অনায়াদে পাইলাম। আজ আমার জন্ম দার্থক, এ দেহ প্ৰিত্ৰ হইল।" নিত্যানন্দ অগ্ৰে চঞ্চলতা ক্রিয়াছেন, বাদা পাইয়াই একটু অন্তাপের উদয় হইয়াছে। তাহার পরে শিবানন্দ যখন আবার ওব আরম্ভ করিলেন, তথন "অভিমান শূস, অক্রোধ, প্রমানল" নিতাই নিজে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অবশু ঠাকুরের অন্যায়, কিন্তু অদৈতের জ্রোধ, কি নিতাইয়ের জ্রোধ কেবল "হাশ্রময়" বই নয়! জগতে জানে "নিতাই মারি থাইয়া দয়া করেন।" যে ঠাকুর মারি থাইয়া দয়া করেন, তিনি অবশু মারিয়াও দয়া করেন। শিবানল তাহা জানিতেন, আর জানিয়াই লাথি থাইয়া নিত্যানন্দের পায়ে ধরেন। কিন্ত শ্রীকান্ত অল বয়স্ক। তাহার মাতৃল পিতৃ সম্পর্কীয়, মাতৃল দেশ মধ্যে গণ্যমান্ত! তিনি.শত শত ভক্তের সমুখে লাখি খাইলেন, ইহাতে ভাহার ক্রোধ হইল। তাই বলিলেন, "গোসাঞি বাঁহাকে লাগি মারিলেন, তিনি সামান্ত লোক নহেন, তিনিও মহাপ্রভুর একজন পার্যদ। ঠাকুরালী করিবার বুঝি আর श्रांन शाहेरलन ना ? आंत्रि घाँहे, প্রভুৱ নিকট এ সমুদায় কথা নিবেদন করিব।" এই ভয় দেখাইয়া শ্রীকান্ত সমস্ত দদী ছাড়িয়া অগ্রবর্তী হইলেন।

শ্রীকান্ত যাইয়া একবারে প্রভুর নিকট উপস্থিত ও গাঁহাকে সাপ্তাক্তে প্রণাম করিলেন। গোবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন, বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি কর কি? গায়ের পেটাঙ্গি না খুলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছ?" কথা এই, অতি বড় গুরুজনকে প্রণাম করিবার আগে যেমন জুতা খুলিতে হয়, তেমনি অঙ্গরক্ষকও খুলিতে হয়। পেটাঙ্গি মানে অঙ্গরক্ষক (আঙ্গরাথা)। যেমন পিরাণ কি মেরজাই। এখন যেমন ভদ্রলোকে পিরাণ গায়ে দেন, তথন পেটাঙ্গি গায়ে দিতেন।

প্রভূ বলিলেন, "গোবিল! প্রীকান্তকে কিছু বলিও না। মনে বড় ছঃখ পাইরা আসিয়াছে। উহার যাহাতে স্থথ হয় তাহাই কর।" এই কথা গুনিয়া শ্রীকান্ত বুঝিলেন যে, সর্কাক্ত প্রভূ তাহার মনের কি ছঃখ তাহা বলিবার অত্যে আপনি অবগত হইয়ছেন। স্থতরাং তিনি যাহা বলিবেন মনে কবিয়া আসিয়াছেন তাহা ভার বলিলেন না। বিশেষতঃ অন্তরে বে একটু মলিনতা হইয়াছিল, প্রভূর দশনে তাহা তথন অন্তর্হিত হইয়াছে।

প্রভূ বলিতেছেন, "গ্রীকান্ত, কে কে আদিতেছেন ?" প্রীকান্ত নাম বলিতেছেন, এমন সময় প্রীঅদ্বৈত প্রভূর নাম শুনিয়া প্রভূ বলিতেছেন, "আচাগ্য এখানে কি জামাগা দেখিতে আদিতেছেন ?" এ কণা শুনিয়া সকলে চমকিত হইলেন। প্রভূব মুথে কর্কশ বাক্য কেহ কথন শুনিতে পান না। তাহার পরে প্রীঅদ্বৈত প্রভূকে প্রভূ যত ভক্তি করেন এমন আর কাহাকেও নহে, এমন কি পুরী ভারতীকেও নহে। সরুপ প্রভৃতি ঘাহারা উপস্থিত, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রভূ প্রীঅদ্বৈত প্রভূ সম্বাদে প্ররূপ কর্কশ কথা কেন বলিলেন। কিন্তু প্রভূ আদিনই তাঁহাদের মনের তর্কের মীমাংসা করিলেন। কারণ উপরের কর্কশ বাক্য বলিরাই আবার বলিতেছেন, "প্রীকান্ত বলিতে পার, আচার্যোর এবার রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে?" শ্রীকান্ত এ কথার কোন উত্তর না করিয়া চূপ করিয়া রহিলেন। "রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে" প্রভূর এ কথার তাংপর্যা ক্রমে বলিব।

শিবানন্দ সেন ইহার পরে পুত্রকে কোলে করিয়া শত শত ভক্তের সহিত্ত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভৃত্ত তাঁহার শত শত ভক্তগণ সহ তাঁহা-দিগকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া লইতে আসিলেন। যথন হুইদলে দেখাদেখি হইল, তথন মহাকলরব উঠিল। পরমানন্দের বয়স তথন সাত বংসর। তিনি শুনিয়াছেন যে, প্রীগোরাঙ্গপ্রভৃকে দেখিতে যাইতেছেন। আবার পিতার কোলে থাকিয়া শুনিলেন যে, অগ্রে থাহারা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রভু আছেন্। তথন তিনি ব্যগ্র হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা, গৌরাঙ্গ কে, আমাকে দেখাইয়া দাও।" তাহাতে শিবানন্দ দেন কি উত্তর দিলেন, তাহা তিনি (পরমানন্দ দাস) পরে চৈতগ্রচন্দ্রোদয় নাটক নামক যে গ্রন্থ লিখেন তাহার একটী প্রোকে এইং প বর্ণনা করিয়াছেন:—

বিত্যদাম ত্য়তিরতিশয়েৎকণ্ঠকন্তীরবেক্স, ক্রীড়াগামী কনকপরিবদ্রাঘিমোদ্দামবাহ:। সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ, শ্রীগোরাসক্ষরতিপুরতো বন্যতাং বন্যতাং ভোঃ॥

যথন পরমানল জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, গৌরাঙ্গ কই ?" তথন শিবানদদ দক্ষিণ হস্ত দ্বাবা প্রীগৌরাঙ্গকে দেথাইয়া ক্রোড়স্থিত পুত্রকে বলিতেছেন, "হে বালক, আমাদের প্রভু কে, তাহা কি দেথাইয়া দিতে হয় ? ঐ যে সোণার বরণ, দীর্ঘ তেজাময় বস্তুটী, যাহার কমলনয়ন দিয়া অবিরত প্রেমধারা পড়িতেছে, উনিই প্রীগৌরাঙ্গ। হে পুত্র, উইাকে প্রণাম কর।" ইহা বলিয়া কোল হইতে পুত্রকে নামাইলেন, ও পিতা পুত্রে দূর হইতে ভূমিলুটিত হউয়া প্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন।

পুত্রটীকে লইয়া প্রীগোরাঙ্গের চরণে কিরপে উপস্থিত করিবেন, শিবানন্দ ইংই ভাবিতেছেন। যেহেতু প্রভুর বাদায় সর্বাদা লোকে পূর্ব। কয়েক দিন পরে একটা স্থযোগ উপস্থিত হইল। যেথানে তিনি তাঁহার স্ত্রী-পূত্রাদি লইয়া বাদা করিয়াছিলেন, এক দিবদ প্রভু তিনটা ভক্ত সমভিব্যাহারে তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। শিবানন্দ সেন ও তাঁহার ঘরণী ইহা দেখিয়া অপ্রবর্ত্তী হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া শিবা-নন্দ করজাড়ে বলিলেন, "ভগবন্! একবার দাসায়নংসের বার্টীতে পদশ্লি দিয়া যাইতে আজ্ঞা হয়।"

প্রভূকে শিবানন্দ সেন এরপ নিবেদন করিলে, প্রভূ, "ভোমার যাহা অভিক্রচি" বলিয়া স্বীকার করিলেন। এখানে আর একটা কথা বলা কর্তব্য। প্রভূ কখনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতেন না। কিন্তু থাহাদের উপর বাংসলাভাব, কি থাহারা গুরুজন, এরপ স্ত্রীলোকের সহিত তিনি এরূপ ব্যবহার করিতেন না। শিবানন্দের পত্নীকে তিনি কন্তার ন্তায় সেহ করি-তেন, এবং শিবানন্দ সেনের বাড়ীভেও পূর্কে গিয়াছেন।

পুত্তে বাদায় আনিয়া দেন মহাশয় দেই সপ্তমবর্ষীয় পুত্তকে তাঁহার সমীপে

উপন্থিত করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! এই তোমার সেই বরপুত্র, ইহার এই আপনার আজ্ঞাক্রমে পরমানন্দ দাস রাধিয়াছি, আর আপনি ইহাকে রূপা করিবেন বলিয়া এত দ্বে শ্রীচরণে আনিয়াছি।" ইহাই বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, "পুত্র, শ্রীভগবান্কে প্রণাম কর।" বালক পরমানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন, প্রভু বলিলেন, "তোমার দিব্য পুত্র হইরাছে।" ইহাই বলিয়া মেহার্গ্রহয়া তাহার মস্তকে চরণ দিতে গেলেন। শিশু পরমানন্দ ইহার তাৎপর্যা না বুরিয়া মস্তক নত করিলেন না, বরং মুখব্যাদন করিলেন। বাল্য স্বভাব-বশতঃই হউক, বা প্রভুৱ ইচ্ছাক্রমেই হউক, এইরূপে মুখব্যাদন করিলে, প্রভু তাহার চরণাস্কুষ্ঠ বালকের মুখে দিলেন। আশ্চর্যোর বিষয়, এই বালক ইহাতে বিরক্ত না হইয়া, কি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, যেমন শিশুসন্তানে তর্নপান করে সেইরূপে ছই হত্তে সেই শ্রীপদ ধরিয়া, অতি সভৃষ্ণ মনে সেই অসুষ্ঠ চুষিতে লাগিলেন!

প্রস্থান এই চরণাপুষ্ঠ মুখের মধ্যে দিলেন, তথন কি বলিলেন তাহা
পুরমানন্দ দাসের "বৃন্ধাবনচম্পৃতে" লিখিত আছে: - (শ্বরণ থাকে, এই
পর্মানন্দ প্রভুর বরে দৈববিদ্যা পাইয়া কবিরূপে জগতে বিদিত হইলেন ৷ তিনি
চৈতভাচরিত, বৃন্ধাবনচম্পু ও চৈতভাচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি কয়েকথানা গ্রন্থ
লিখেন; অতএব এই যে কাহিনী বলিতেছি ইহা তিনি স্বয়ং তাঁহা গ্রন্থে
বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।)

বৎসাস্বাদ্য মূহঃস্বয়া রসনয়া প্রাপব্য সৎকাব্যতাং দেয়ং ভক্ত জনেষু ভাবিয়ু স্কুরৈছ প্রাপ্যমেতত্ত্বয়া।

"হে বংশু, দেব গুৰ্গত বস্তু স্বয়ং আসাদন করিয়া ভাবি ভক্তগণকে প্রকাশ করিবে," ইহা বলিয়া পরমানন্দ বলিতেছেন, "প্রভু তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ আমার মুথে দিয়াছিলেন।"

পরমান পদাস্ঠ চ্বিতেছেন, প্রভু উহা বালকের মুখ হইতে আনিয়া বলিলেন, "বংশু, রুফ রুফ বল।" পরমানন্দ কিছু বলিলেন না। তথন আবার বলিলেন, "রুফ রুফ বল"। তবু পরমানন্দ দাদ কিছু বলিলেন না। তথন বালকের পিতামাতা ব্যগ্র হইয়া, পুত্রকে রুফ বলাইবার নিমিত্ত অন্নমন, তাড়না, ভয় প্রদর্শন, প্রভৃতি নানা মত উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা বলিলেন না। ইহাতে বালকের পিতামাতা মন্মাহত ও দেন প্রভু প্রয়ন্ত অপ্রতিত হইলেন।

তথন প্রাভূ যেন বিশ্বর ভাব দেখাইরা কোভ করিরা বলিতে লাগিলেন, "হার! আমি বিশ্ব-সংসারকে ক্রফ-নাম বলাইলাম, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না ?" প্রভূর সঙ্গে সরূপ দামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন, "প্রভূ, আপনি ক্রফ-নাম মহামন্ত্র এই বালককে দিলেন, বালক মনে ভাবিতেছে, যে, সে উহা কিরপে প্রবাণা করিয়া উচ্চারণ করিব। এই বালক যে নীরব হইরাছে সে সেই নিমিত, আমার ইহাই নিশ্চর বোধ হয়।"

তথন প্রভূ বলিলেন, "তাই কি হবে ? ভাল ডাই যদি হয়। হৈ বংস! যাহা কিছু হয় তাহা বল।"

ইহাতে বালক উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে একটা শ্লোক প্রস্তুত করিয়া বলিল। (মনে থাকে তাহার তথন ক থ পাঠ হইয়াছে কি না তাহা সন্দেহ।.) প্রমানন্দের শ্লোক যথা:—

শ্রবদোঃ কুবলয় মক্ষোরঞ্জনমূরদো মহেজ্রমণি দাম। বুন্দাবনতক্ণীনামগুনমথিলং হরির্জয়তীতি॥

অর্থাৎ 'বিনি ব্রজ যুবতীগণের কর্ণে কর্ণোৎপল, নয়নে স্থলন ব্যান্তর বিকাজমণিনয় হারের স্বরূপ ও তাঁহাদিগের স্বর্গান্তের অথবা অথিল ব্রহ্মাণ্ডের ভূষণ, দেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।"

ইহাতে শিবানন্দ, তাঁহার পদ্ধী ও প্রভুর সঙ্গী যে ছুইজন ভক্ত ছিলেন, সকলে আনন্দে ও বিশ্বয়ে অভিভূত হইলেন।

তথন প্রভূ বলিলেন, "বংস! তুমি উত্তম কবি ছইবে। তুমি এই স্নোকের প্রথমে ব্রজালনাদিগের কর্ণভূষণের বর্ণন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম অদ্যাবধি কবি কর্ণপুর ছইল।" পূর্বে বলিয়াছি এই কবিকর্ণপুর ক্রত প্রত্তক এখন বৈঞ্বজগতে অনস্ত আনন্দ দিতেছে। তাঁহার ক্রত শ্রীটেতন্ত্র চন্দ্রোক্য নাটকে শ্রীগোরান্ধের লীলা বর্ণনা করিয়া পরে তিনি বলিতেছেন,

প্রীচৈতন্তকথা ষণামতি ষণামূল্টং যথা কণিতং জগ্রন্থে কিয়ন্তী তদীয় কুণয়া বালেন বেয়ং ময়া। এতাংতং প্রিন্ন মণ্ডলে শিবশিব স্মৃত্যিকশেষং গতে, কো জানাত শূণোতু কস্তদন্যা কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রায়তাঃ॥

ইহার ভাবার্থ এই, "আমি অজ্ঞান বালক এগোরাঞ্চের রূপা (অর্থাৎ পদাস্থটের রঙ্ক) পাইয়া যাহা লিখিলাম ইহা দত্য কি মিথাা তাহা তাঁহার ভক্তগণ বলিতে পারেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে অন্তর্ধনি হইলেন। স্বতরাং আমি সত্য লিখিলাম কি মিথা। লিখিলাম তাঁহারা ব্যতীত আর কে বলিবে ? তবে, হে কৃষ্ণ, তুমি অন্তর্যামী, তোমাকে আমি সাক্ষী মানিলাম। আমি যদি সত্য লিখিয়া থাকি, তবে তুমি অবশ্র আমার প্রতি তুই হইবে, (এবং যদি মিথা। লিখিয়া থাকি তবে দণ্ড করিবে)। \*

শ্রীমারত প্রভুকে মহাপ্রভু যে কর্কশ বাক্য বলেন, এ কথা পুর্বের বলিয়াছি। কিন্তু শ্ৰীঅধৈত যথন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন তথন প্ৰভ তাঁহার সহিত পূর্বের ভায় ব্যবহার করিলেন। তিনি যে কোন কারণে শ্রীঅদৈতের উপরে বিরক্ত হুইয়াছেন তাহা তাঁহাকে জানিতে দিলেন না। একদিন বাউল বিশ্বাস প্রভকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি উঠিয়া গেলে প্রভু গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন যে, "বাউল বিশ্বাসকে আমার এখানে আর আসিতে দিও না।" এই বাউল বিশ্বাস শ্রীঅহৈতের শিষ্য ও তাঁহার বাড়ীর প্রধান কর্মচারী। অবৈত প্রভর বৃহৎ পরিবার, ছয় পুল, ছই স্ত্রী। শ্রীঅহৈতের ভাণ্ডার যেন অক্ষয়, তিনি এইরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় করেন। সংসারে সেই নিমিত্ত চির্দিন অনাটন। বিশ্বাস মহা-শ্যু দেখিলেন যে, উড়িয়ার রাজা গৌড়ীয়গণের নিতান্ত ভক্ত হইয়াছেন ৷ তথন শ্রীঅবৈত প্রভুর অচল সংসার কুলাইবার নিমিত্ত এক ইপায় স্ফলন করিলেন। তিনি রাজার নিকট এক পত্র লিখিলেন, 🖘 ্ত লেখা ছিল যে, শীঅদৈত স্বয়ং ঈশ্বর, তবে তাঁহার কিছু ঋণ হইয়া মহারাজের নিকট প্রার্থনা সেই ঋণ শোধের নিমিত্ত সাহায্য। এই পত্র কেমন করিয়া ঘুরিয়া মহাপ্রভুর হাতে পড়িল। তাহাতে প্রভু ক্ষুদ্ধ হইলেন। শ্রীষ্ঠাত প্রভূকে প্রত্যক্ষে কিছুই বলিলেন না, তবে "বাউল বিশ্বাস" মহাশয়কে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন। যথন বিশ্বাস মহাশয়ের উপর ঐ দণ্ড হয়, তথন প্রভ হাসিয়া বলিলেন, "রাজার নিকট বিশাস যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে শ্রীমহৈত আচার্য্যকে ঈশ্বর সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ ঠিক, যেহেতু তিনি প্রকৃতই ঈশর। কিন্ত ঈশবের ঋণ হইয়াছে, এ কথা বলা বড় অপরাধের কথা; এই জন্মই তিনি দণ্ডার্ছ, অতএব তিনি যেন আমার এথানে আর না আইদেন।"

এই কবিকণপুর বংশীয় একজন ভক্তকে আমরা দর্শন করিয়াছি। তিনি শীমভাগবত বাদ্লা পদ্যে অফ্বাদ করিয়াছেন। অর্থাভাবে মুল্লাফন করিছে পারিতেছেন না।

শ্রীঅবৈষত প্রভূ ইহার কিছুই জানেন না। এই যে রাজার নিকট পত্র লেখা হইয়াছে, ইহা শ্রীঅবৈষত প্রভুর অজ্ঞাতসারে। তিনি যথন বিশ্বাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা শুনিলেন, তথন নিতান্ত লক্ষা পাইয়া প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "তুমি বিশ্বাসকে দণ্ড করিয়াছ, কিন্তু তাহার অপরাধ কি? আমাকে দণ্ড করা কর্তব্য, যেহেতু সে যাহা করিয়াছে, সে আমারই জন্তা।" প্রভূ তথনি হাসিয়া বিশ্বাসকে নিকটে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলি-লেন, "তুমি কার্য্য ভাল কর নাই। প্ররূপ কার্য্য আর করিও না।" প্রকৃত কথা, যদি প্রভূ-পার্যদর্গণ রাজার দ্বারন্থ হয়েন, তবে প্রভূর ধর্মের প্রতি লোকের অনাদর হয়।

শিবানল সেন শুনিলেন যে, অম্বিকা কালনার নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে মহাপ্রভুর প্রকাশ ইইয়াছেন। প্রভুর লীলালেথকগণ বলেন যে, প্রভু জীব নিতারের বছবিধ উপায় করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আচার্য্য স্টি, যেমন রুষ্ণ-দাস গুল্পমালী। স্কাপনি তিন প্রকারে জীবকে শিক্ষা দিতেন, প্রথমতঃ—সাক্ষাদর্শন দিয়া। শ্রীক্ষেত্রে জগতের লোক গমন করেন, করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ— "আবিভূতি" ইইয়া। যেমন শচীর বাড়ীতে জননীপ্রদত্ত অন্ন ব্যঙ্গন আহার। শচী অন ব্যঙ্গন রাজিয়া ক্রন্সন করিতেছেন, আর বলিতেছেন "আমার নিমাই বাড়ী নাই, আমি ইছা কাহাকে দিব ?" ইছা বলিতে বলিতে বিহলল ইইলেন, দেখিলেন যেন নিমাই আসিলেন। তথন বিসম্বানিমাইকে যত্ন করিয়া থাওয়াইলেন। প্রে চেতন পাইলেন, তথন ভাবিলেন "এই সমুদায় স্বন্ন হইবে। কারণ নিমাই ত আমার এথানে নাই, নিমাই শ্রীক্ষেত্রে।" ইছাকে বলে "আবির্ভাব"। এইরূপ শচীর গৃহে সর্বন্ধা ইইত।

আর এক উপায়ে প্রভু জীব উদ্ধার করিতেন, দে "আবেশ"। প্রভু নকুল ব্রন্ধচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি-ধর্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নকুলের বয়:ক্রম অল, বর্ণ গৌর, অঙ্কের শোভা চমৎকার। প্রভু সেই শরীরে প্রবেশ করাতেই, নবীন ব্রন্ধচারী গ্রহগ্রপ্রপার হইয়া নাচিতে কাঁদিতে ও হাসিতে লাগিলেন। আর সকলকেই বলেন "রুষ্ণ বল"। দেশে এ কথা প্রচার হইল, নকুলের দেহে প্রীগেণিরাঙ্গের প্রকাশ হইয়াছে। এ সংবাদ শুনিয়া অবশু শিবানন্দ তথ্য কি জানিবার জ্বা সেথানে চলিলেন। শিবানন্দ দেখেন অসংখ্য লোক জ্বাটয়াছে, ব্রন্ধচারীর দুর্শন পাওয়া ছর্ঘট। শিবানন্দ মনে মনে প্রভুকে

বলিতেছেন, "ধদি সতাই আমার প্রস্তু তুমি নকুলের দেছে প্রবেশ করিয়া থাক, তবে আমি যে আসিয়াছি, তাহা অবশু তুমি জান। তবে তুমি অবশু আমাকে ডাকিবা, ডাকিয়া আমার কি ইষ্টমন্ত্র তাহা বলিবা। প্রভু, তাহা হুইলেই আমার মনের সন্দেহ যাইবে।"

শিবানদের মনে অবশ্রষ্ট গৌরব আছে যে, তি ্ এলুর উপর দাবি রাখেন। অতএব, সত্য যদি প্রভু নকুলের এ দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে জানিবেন ও তাঁহার নিজের মনস্কাম দিদ্ধি করিবেন। শিবানদ লোক সংঘটের বাহিরে দাঁড়াইলা প্রভুর নিকট মনে মনে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে তুই চারি জন লোক দোঁড়িয়া আসিল। আসিয়া শিবানদ সেন কে?" বলিয়া খুঁছিয়া বেড়াইতে লাগিল। শিবানদ সেন কে? তাঁহাকৈ ঠাকুর ডাকিতেছেন।" একথা শুনিয়া শিবানদ দোড়িয়া গিয়া বন্ধচারীকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও? উত্তম। ভোষার চারি অক্ষরের গোরগোপাল মন্ত্র"।\* এই আখ্যায়িকাটি শিবানদের পুত্র তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

এইরূপ নকুল ব্রন্ধচারী প্রভুর ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। চরি-তামত বলিতেছেন,—

"এই মত আবেশে তারিল ভুবন।
গৌতে দেহে আবেশের দিগদরশন॥"

অর্থাৎ গৌড়ে ষেরপ ব্রন্ধচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রাভু ভিজিধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন সেইরপ তিনি সমস্ত দেশে করিয়াছিলেন, অর্থাৎ
নানাপানে নানাদেহে প্রবেশ করিয়া, জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই
নিমিত্ত প্রভুর প্রকট কালেই কোটা কোটা ভক্ত তাঁহার পদাশ্রম করেন।
আর এই নিমিত্ত, যদিও তিনি পূর্ব্ধবিদ দেশে মোটে আট মাস ছিলেন, এবং
সেও:অধ্যাপক ভাবে, ভক্ত বা আচার্য্য ভাবে নয়, তবু সে দেশ ভক্তিতে
প্রাবিত হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে আর এক ঘটনা বলিব। প্রভু
পৌষ মাসে বঙ্গদেশে আসিবেন, একথা শিবানন্দ শ্রীকান্তের মুখে শুনিলেন।
শুনিবা মাত্র শাকের ক্ষেত্ত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর পথ পানে

<sup>•</sup> একবার এক ন কথা উঠে বে "গোর-নামের মন্ত্রনাই।" কিন্তু আমরা দেবিতেছি ত্র শিকানন্দের মন্ত্রপারগোপাল।"

চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু আসিলেন না। পৌষ মাসে সংক্রান্তির দিবস জগদানল ও শিবানল ছই জনে প্রভুকে অপেক্ষা করিয়া "ঐ এলো" ভাবে, কি "পড়ে পাতার উপরে পাত, ঐ এলো প্রাণ নাণ", ভাবে, কাটাইলেন। প্রভু আসিলেন না। তখন ছই জনে হাহাকার করিতে লাগিলেন। প্রমন সময়ে সেখানে নৃসিংহানল ব্রন্ধচারী আসিলেন। ইইার পূর্ব্ব নাম ছিল প্রহাম, প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানল, যেহেডু ব্রন্ধচারী প্রহলাদের ঠাকুরের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন।

ঐ ব্রহ্মচারীর ভজন ছিল মানসিক। যোগশাস্ত্রের নামে অনেকে উন্মন্ত হয়েন, কিন্তু যেমন জ্ঞানযোগ, তেমনি ভক্তিযোগ বলিয়া আর একপ্রকার যোগ আছে। সে অতি মধুর সামগ্রী। জ্ঞানযোগের যেরূপ সমাধি আছে, ভক্তিযোগেরও দেইরূপ সমাধি আছে। যেমন প্রভ সন্নাদের পরে চারি দিবস পর্যান্ত সমাধিস্থ ছিলেন। এই নুসিংহ মনে মনে প্রভুর ভজনা করিতেন। প্রভু যেবার গোড় হইয়া বুলাবন গমন করেন, সেবার প্রভুর ফিরিয়া আসিবার অগ্রেই এই ব্রহ্মচারী স্লিয়াছিলেন যে, প্রভুর **এবার বুলাবন যাওয়া হইবে না, তিনি কানাইয়ের নাটশালা হইতে** ফিরিয়া আসিবেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিশাছিলেন যে, তিনি এই সংবাদ কিরুপে জানিলেন ? নুসিংছ তাহার উত্তরে বলিয়া-ছিলেন যে, প্রভু যেমন বুলাবন গমন করিতেছিলেন, তিনি ( নৃসিংহ ) মনে মনে তাঁহার পথ যোজনা করিতেছিলেন। নুসিংহ ভাবিলেন, পথ হাটিয়া প্রভুর ছঃখ হইবে, অতএব তাঁহাকে ভাল পথে লইয়া ষাইবেন। তাই মনে মনে পথ করিতেছেন, সে পথে কঙ্কর ও ধুলা নাই, পথের ছ'ধারে কুরুম বৃক্ষ, তাহার উপরে পক্ষিগণ গান :গাইতেছে। কুরুমের শোভায় ও গন্ধে দিক আমোদিত করিতেছে। এই পথ মনে মনে করিয়া প্রভুকে মনে মনে সেই পথে লইয়া হাইতেছেন। প্রভুর অগ্রে মনে মনে ফুল ছড়াইতেছেন, যে তাঁহার শ্রীপদে চলিতে ব্যগা না লাগে। প্রত্যহ প্রভুকে মনে মনে ভোগ দিতেছেন, দিবাভাগে একবার আর সন্ধার পরে এক-বার, উত্তম কুটীরে শয়ন করাইতেছেন, ও পদ দেবা করিরা ঘুম পাড়াই-তেছেন। এইরূপ করিতে করিতে মৃসিংহ মনে মনে প্রাভূকে কানাইর নাটশালা পর্যান্ত লইয়া গেলেন, কিন্তু আর পারেন না, আর কোন ক্রমে মনে মনে পথ বান্ধিতে পারেন না। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রস্তু

जात करावर्खी इंटेर्टिन नां।" এই नृत्तिःश् निवानम ७ जनमानस्मत इः राजन কারণ শুনিয়া দম্ভ করিয়া বলিলেন, "এই কথা ? আমি প্রভুকে আনিতেছি, আনিয়া তোমার এথানে তাঁহাকে ভূঞ্জাইব।" ইহা বলিয়া নুসিংহ ধ্যানস্থ হুইয়া রহিলেন। তিনি নয়ন মুদিয়া চিত্তকে সংযম করিয়া উহা বাহ্ন • का९ इटेर्ड १५क कतिरामन। भरत हिन्दरक श्रेनुत्र निकरि गरेग्रा हिन-লেন। চিত্ত চলিলেন। চিত্ত কখন আত্মবিশ্বত হইয়া তাঁহার যে কার্য্য ' থাহা ভূলিয়া অন্তদিকে যাইতেছেন, নুসিংহ তাঁহাকে চাবুক মারিয়া আবার ঠিক পথে আনিতেছেন। এইরূপ বহু কণ্টে চঞ্চল চিত্তকে প্রভুব নিকট লইয়া গেলেন। তথন প্রভুর চরণে পড়িলেন, অন্ধুনয় বিনয় করি-লেন, করিয়া প্রভকে সম্মত ও সঙ্গে করিয়া শিবানন্দ সেনের বাডী আনিতে লাগিলেন। আনিবার সময় আবার তাঁহার চিত্ত ঐরপ চাঞ্চল্য করিতেছেন। কথন নিজ কার্য্য ভুলিয়া গিয়া প্রভুকে একেবারে হারাইতেছেন, আবার তল্লাস করিয়া ধরিতেছেন। কথন চিত্ত পরিপ্রাস্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এইরপে প্রভুর নিকট যাইতে ও তাঁহাকে আনিতে তাঁহার চিত্তের, তুই দিন গেল। ইহাকে বলে ভক্তিযোগ। যাহা হউক তিন দিনের দিন নুসিংহ প্রভুকে শিবানন্দের বাড়ী উত্তম রূপে ভুঞ্জাইলেন 🗸

কিন্তু ত্রংথের মধ্যে এই, প্রভু যে আসিরা সমুদায় আহার করিলেন, নুসিংহের মুথের কথা বাতীত ইহার আর কোন প্রমাণ রহিল না। ্রেডু কিন্তু ইহার প্রমাণ পরে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এক দিবদ নীল্তুলি, কথায় কথায় এই সমুদায় কথা অর্থাৎ যেরপে নুসিংহ তাঁহাকে লইয়া পিয়াছিলেন, বলিলেন। প্রভু আরও বলিলেন, সমুদায় দ্রব্যই অতি চমৎকার পাক হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া তখন শিবানন্দের বিশ্বাস হইল যে, প্রকৃতই প্রভু তাঁহার বাটী ঘাইয়া তাঁহার দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন।

ইহাকে বলে "আবির্ভাব"। অর্থাৎ প্রভু উদদ্দ ইইয়াছেন, কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন, সকলে নহে, কেহ কেহ। এক্লপ প্রভুব আবির্ভাব শচীর মন্দির প্রভৃতি নানাস্থানে হইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিবানন্দের দঙ্গে তাঁহার পত্নী ও পূত্র চলিয়াছেন, এবং অন্তান্ত ভক্ত গৃহিনীও চলিয়াছেন। সেই দঙ্গে দঙ্গে পরমেশ্বর মোদক ও তাঁহার ঘরনী চলিয়াছেন। ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিলে প্রভু সচেতন হয়েন, আর যত দিন তাঁহারা সেগানে বাস করেন ততদিন সেইরূপে

থাকেন, থাকিয়া তাঁহার প্রাচীন দেশীয় ও গ্রামস্ত সঙ্গিগণের সভিত আলা-श्रमामि करतम। श्रतस्थत गरिया প्रजुटक मध्यतः कतिरमन। इति एक य নবদ্বীপবাসী তাহা নহে, প্রভুর পাড়ায়, এমন কি তাঁহার বাড়ীর নিকট • বাস করেন। কাজেই ছোট বেলা প্রমেশ্বের নন্দ্র মুকুন্দের সহিত প্রভ থেলা করিতেন। আর পরমেশ্বর প্রভকে অনেক সন্দেশ থাওয়া-ইয়াছিলেন। এই পরমেশ্বর যথন আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "আমি প্রমেশ্বর," তথ্য প্রভু সাশ্চর্গাধিত ও আনন্দিত হইয়া তাহাকে সহাস্তে আদর করিলেন। বলিতেছেন, "এমুখ দেখিতে আদিয়াছ, বেশ করিয়াছ।" তথন পরমেশ্বর আহলাদে আর এণকিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "আমিও আদিয়াছি, মুকুন্দের মাও আদিয়াছে।" এই কথা গুনিয়া প্রভু একটু সশঙ্ক হইলেন, ভাল মানুষ প্রমেশ্বর হয় ড "মুকুলার মাকে" প্রভুর সম্মুথে আনিয়া ফেলিবে। কিন্তু প্রমেশ্বর শুনিয়াছেন যে, প্রভুর নিকট "প্রকৃতির" যাইবার অধিকার নাই, তাই সন্ত্রীক না যাইয়া একক প্রভুর দর্শনে গিয়াছেন। যথন প্রমেশ্বর ছোটবেলা প্রভুকে সন্দেশ খাইতে দিতেন, তখন আর জানিতেন না যে কিছু কাল পরে সেই স্লেশপ্রিয়-বস্তকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার তিন সপ্তাহের পথ হাটিয়া যাইতে হইবে।

শ্রীমাধবেক্রপুরীর জনেক শিষা; বেখানে তাঁহার শিষা সেইখানেই প্রেম। কেবল সেই প্রেম একজন বঞ্চিত হইলেন। তিনি রামচক্রপুরী! ইনি যদিও মাধবেক্রপুরীর শিষা,—যে মাধবেক্রপুরী মেদ দেখিয়া মূর্চ্চিত হইতেন, যে মাধবেক্রপুরী মেদ দেখিয়া মূর্চ্চিত হইতেন, যে মাধবেক্রপুরীর শিষা জম্বরপুরী জাইছত জাচার্যা প্রস্তিত জক্তরতে অক্তর্ধনি করেন, যে মাধবেক্রপুরীর শিষা জম্বরপুরী জাইছত জাচার্যা প্রস্তিত,—তবু রামচক্র চিন্নয় নিরাকার ব্রহ্ম উপাসক। তিনি সোহহং অর্থাৎ সেই আমি বলিয়া বিখাস করিতেন। স্কতরাং ক্রক, কি ক্রম্মন্ত্রম এ সমূলায় তাঁহার নিকট আমোদের সামগ্রী। যথন মাধবেক্র তাঁহার অপ্রকট কালে ক্রম্ম পাইলাম না বলিয়া রোদন করিডেছিলেন, তথন রামচক্র সোনে উপস্তিত থাকিয়া তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ দিবার এমন স্থবিধা পূর্ব্ধে কথন পান নাই। মাধবেক্রের তেক্রেও ভারে তাঁহার নিকটে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি মৃত্যু-শ্যায় শায়িত, কাজেই বড় স্থবিধা পাইয়া ব্রিলডেছেন, "গুরো! তৃম্বি

ব্রশ্বর্জনী হইরা রোদন করিতেছে ? কাগার জন্ম রোদন কর ? তুমি

যাহাকে রুক্ষ বল তুমিই সেই রুক্ষ না ? তোমার কি বালকের মত বিচলিত

হওয়া উচিত ? রোদন না করিয়া সেই তোমার ব্রহ্মকে ধানি-কর।" তথন

মাধবেক্স ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "তোর্ উপদেশের প্রয়োজন নাই।

একে রুক্ষ পাইলাম না সেই জালায় আমি জর্জারিত, তাহার উপরে তুই

আসিয়া আবার ক্রমে বাক্য যন্ত্রণা দিতে লাগিলি ? তুই আমার সন্মুথ

হৈতে দ্র হ! তোর ও-সমুদায় কর্কশ নান্তিক-বাদ শুনিলে আমার
পরকাল হইবে না।"

যদিও রামচক্রপুরী তাঁহার গুরুর দহিত এই ব্যবহার করিলেন, কিন্তু দিশ্বপুরী গুরুর অপ্রকট সময়ে তাঁহার মলমূত্র পরিক্ষার করা পর্যান্ত অতি যত্ন করিয়া সেবা করিয়াছিলেন, তাহাতে তৃষ্ট হইয়া মাধ্বেক্স তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত রুঞ্জেম দিয়া যান। সে যাহা হউক, সেই রাসচক্রপুরী ক্রমে এক অপরপ সামগ্রী হইলেন। তিনি সর্ন্নাসী হইয়াছেন, স্কুতরাং কোন কার্য্য মাত্র নাই,-কেবল ভ্রমণ, এক স্থানে বহুদিন থাকিতে পারেন না। আপনার ভরণপোষণের কোন ভাবনা নাই, উহা সমাজের উপর ভার। দেশ, মন্দির ও অতিথিশালায় পূর্ণ, সেখানে গেলেই হইল, অন্ন ও ছগ্ধ মিলিবে। সকল স্থানেই আদর। ভ্রমিতে ভ্রমিতে নীলাচলে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত। অভাত সন্ন্যাসিগণ, এমন কি প্রভুর ক্রেস্থানায় পুরী ভারতী পর্যান্ত আদিলেও, তাঁহারা প্রভুর সন্মুথে নম থাকেন। কিন্ত রামচক্রের সে ভাব নয়। প্রভু উঠিয়া সমন্ত্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কারণ তিনি প্রভুর গুরুস্থানীয়, স্বয়ং পুরী গোদাঞিও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু রামচক্রের ভাব বেন তিনি স্বরং মাধবেক্স। প্রভু প্রথাম করিলে প্রথমে পুরী ও ভারতী ভয় পাইরাছিলেন, কিন্তু রামচল্র সে গা'তের লোক নহেন।

জগণানন্দ তাঁথাকে যত্ন করিয়া ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন।
ভয়ে ভয়ে জগদানন্দ রামচক্রকে বড় যত্ন করিলেন। রামচক্রও উদর পূরিরা
ভোজন করিলেন, শেষে জগদানন্দকে সেই পাতে বসাইলেন, বসাইয়া বত্ন
করিয়া অফুরোধ করিয়া খুব এক পেট খাওয়াইলেন। আহার সমাও হইলে
বলিতেছেন, "জগদানন্দ। তোমার রীতি কি গুআমি সয়াসী, আমাকে এত
যত্ন করিয়া থাওয়াইলে কেন গুআমার ধর্ম কিরপে থাকিবে গু তোমানের বু

কৈতত্তের গণের ভর নাই দে, সন্যাদিগণকে অধিক থাওইরা তাঁছাদের ধর্ম নষ্ট কর? তোমরা এত থাও? আমি শুনেছি যে তোমরা চৈতত্তের গণ বড়ই থাওয়ায় মজবুত, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম।"

ফলকথা, "চৈতত্তের গণ" খাওয়ায় মজবুদ তাহার সন্দেহ নাই। কারণ চৈতত্তের গণের শুদ্ধ ভ্রুন নয়। তাঁহাদের দেহ ক্লিট করিয়া ইন্দ্রিয় বারণ করিতে হয় না। বাঁহারা দেহকে ছঃথ দিয়া ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বারণ করেনু, তাহাদের কয়লা ধুইয়া উহাকে পরিম্বার করার মত কার্য্য হয়। মাথা কুটিয়া উপবাস ও দেহে কট দিয়া পবিত্র হওয়া বায় না। পবিত্র হইতে জাল্ল উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উনাহরণ দেখুন ব্রন্ধগোপীগণ কি ব্রন্ধর শিরোমণি রাধা, তিনি কিরপে স্থানরী হয়েন তাহা ত জানেন ? তিনি বলিয়াছেন:—

ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার,

সোণার বরণ থানি।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম ও ভক্তিতে হৃদয়ে জাগরিত কর, করিয়া তাঁহার স্পর্শ সুণ অনুভব কর, এবং তথন তোমার দোণার বরণ হইবে।

রামাচন্দ্রপুরী নীলাচলে আদিয়াছেন, তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্য প্রভুক কোনরপে জব্দ করা। প্রভুর মহিনা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে, যাহারা তাঁহাকে আভিগবান্ বলিয়া না মানে তাহারাও বলে যে তিনি পরম মহাজন। রাম্চন্ত্রপুরী হিংল্রক, এ সব সহু হয় না। নীলাচলে আদিয়া প্রভুর নিকটে রহিলেন, প্রভুর গণ কর্ত্বক দেবিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার এক কার্য্য হইল প্রভুর ছিদ্র অন্বেষণ। প্রভু কি ভোজন করেন, কিরুপে শমন করেন, কিরুপে দিনবাপন করেন, ইহার প্রভাহপুত্র জন্মন্ধান করেন, আর প্রকারাস্তরে প্রভুর উপর বিদ্বেষ ভাব ব্যক্ত করেন। এইরুপে প্রভুর নিত্য সদী যত তাঁহাদিগের নিকট গমন করেন, করিয়া প্রভু সদ্বেদ্ধ সম্পার গুপ্ত কথা বাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু নাই, তাই পান না। ভক্তগণ যে এত সহু করিতেছেন দে কেবল প্রভুর অভিপ্রায়ে। ভক্তগণের নিকট প্রভুর নিন্দা করেন, বলেন যে চৈতন্তের ইন্দ্রিয় বারণ কিরুপে হইবে, নিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলে কি ইন্দ্রিয় বারণ হয় ? ভক্তগণ নিতান্ত প্রভুর দিকে চাহির। সহু করিমা থাকেন। প্রভুর।সচল্রের ব্যবহার যদিও সব জানিতেছেন, তরু তিনি উপস্থিত হইলে অতি নম হইয়া তাহার সহিত ব্যবহার করেন।

রাষ্ট্রন্স আর কোন দোষ না পাইয়া একদিন প্রভুর সন্মুখে বলিতেছেন, "এখানে পীপিড়া বেড়ায় কেন ? অবশ্র এখানে মিষ্টায় ব্যবহার হয়।"
এ পর্যাস্ত রাষ্ট্রন্সপরী সাহস করিয়া প্রভুর সন্মুখে কিছু বলিতে পারেন
নাই। ক্রমে দেখিলেন যে, প্রভু নিরীহ কিছুই বলেন না। তাই পরি"শেষে প্রভুকে তাঁহার সন্মুখে নিন্দা করিলেন। কথা এই, প্রভু জীবকে
তাহাদের কর্ত্তব্য কর্মা শিক্ষা দিতেছেন। রাষ্ট্রন্স, সম্বন্ধে গুরুস্থানীয়,
তাই তাঁহাকে বাহে ভক্তি করেন। যদিও বাহে ভক্তি করেন, কিন্তু অন্তরে
' তাঁহার কার্যাকে ম্বণা করেন। রাষ্ট্রন্স প্রথমে ভয়ে ভয়ে প্রভুর সহিত
ব্যবহার করিত্তন। পরে দেখিলেন যে প্রভু কিছু বলেন না। ক্রমে ভয়
ভাঙ্গিতে লাগিল, শেষে প্রভুর সন্মুখে প্রভুকে নিন্দা করিলেন।

" নিন্দা কি করিলেন তাহা উপরে বলিলাম। আর কোন দোষ পাইলেন না, পাইলেন যে প্রভুর বাড়ীতে পীপিড়া, অতএব প্রভু মিষ্টার ভোজন করেন। যেহেতু সন্ন্যাসীর মিষ্টান্ন ভোজন করিতে নাই। রামচক্র এই কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

প্রভু গোবিন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, পূর্ব্বাবধি আমার ভিন্দার নিয়ম
ছিল চারিপুণ, তাহাতে তোমার আমার আর কাশীশ্বরের হইত,
অদ্যাবধি তাহার সিকি আনিবে। ইহার অন্তথা কর, আমাকে এথানে
পাইবেনা।

প্রভূ যদি আহার প্রায় ত্যাগ করিলেন, ভব্রুগণ মাত্র তাহাই করিলেন। প্রভূ অনশনে, তাঁহারা কিরপে ভিক্ষা করিবেন ও সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিল। তথন তাঁহারা যাইয়া প্রভূকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "আপনি রামচক্রপুরীর কথায় আপনাকেও আমাদিগকে কেন বধ করিতেছেন? তিনি হিংশ্রুক, আপনার কিয়া জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি আপনার ভিক্ষাপদ্ধতি ছবেণ নাই, কেবল তাঁহার কুপ্রবৃত্তি ভৃপ্তি করার নিমিত্তই তিনি ঐরপ নিন্দাবাদ করিয়াছেন।" কিন্তু প্রভূ জীবকে শিক্ষা দিতে এই জগতে আসিয়াছেন। সেই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ত্ণাদিপি শ্লোক করিয়াছেন। তিনি আর কি করিবেন ? থবন ভক্তরণ রামচক্রপুরীকে গালি দিতে লাগিলেন, তথন প্রভু তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, পুরী গোদাধিতির দোব কি ? তিনি সহজ্বধর্ম বলিয়াছেন। সন্যাসী ব্যক্তির জিহবা

এদিকে পুরী গোঁদাঞি মহা খুদি। এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই, এখন, থানিক অনিষ্ট করিতে যে তাঁহার ক্ষমতা আছে তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন। প্রভুর নিকটে আসিয়া মধুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "তানি তুমি নাকি অর্জাশন কর? সে তাল নয়, য়াহাতে দেহরকা হয়; এরপ আহার করা কর্ত্তর। শরীর ক্ষীণ হইলে ভজন করিবে, কিরূপে?" প্রভু অতি বিনীত. ভাবে বলিলেন, "আমি আপনার বালক, আপনি যে আমাকে শিক্ষা দেন, এ আমার পরম ভাগ্য।" রামচক্রপুরী প্রভুর ছিলাধ্যেণ করিয়া কিছু পাইলেন না। আবার প্রভুর চিত্তচাঞ্চল্য পর্যান্ত জন্মাইতে পারিলেন না।

অবস্থা বিবেচনা করন। তুমি রামচন্দ্র, প্রভুর পিতৃস্থানীয়। তিনি তোমাকে সেই সম্পর্কের নিমিত্ত সেইরূপ ভক্তি করেন। যে প্রভু তোমাকে এত ভক্তি করেন তিনি জগৎ পূজা। যেরূপ পুত্রের করা উচিত, তিনি তোমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু তুমি কর কি ? না, কিনে তাহার দোষ পাইবে। আবার প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ, যেরূপ দেহ সেইরূপ ভারের চাই, কারণ তুমি তোমার নিজের কথায় প্রকাশ কর যে দেহ শীণ করিলে ভজন চলে না। কিন্তু তুমি তাঁহার ভোজন কমাইরা তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হয়াছ। শুধু তাহা নয় তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে পর্যান্ত বধ করিতে প্রবৃত্ত হয়াছ। তোমার এইরূপ কুচরিত্র যে, প্রভুর আর কোন ভিন্ত না পাইয়া বাড়ীতে পীপড়া বেড়ায় এই কথা তুলিয়া তাঁহাকে ছমিতে ছাড় নাই। ইহার কিছুতেই প্রভুর চিত্ত বিচলিত হইল না। বরং ভক্তগণ যণন রাম্চন্দ্রকে দৃষিলেন, তথন প্রভু রামচন্দ্রের পক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে তিরকার করিলেন। জীবে এরূপ সহিষ্ণুতা দেখাইতে পারে না।

একবার শ্রীল নারদ বৈকুঠধামে গমন করিয়া দেখেন যে ঘারে এক জন দাজাইয়া, তিনি শশুরুজগদাপদ্মানী। তিনি পরম ফুলর, ঠিক ঠাকুরের মত। নারদ, ঠাকুর ভাবিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, মেই ভদ্র লোক ভটস্থ হইয়া নারদকে প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি ঠাকুর নন, তাঁহার দাসাম্লাস। নারদ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, তবে তোমার বশু ঠাকুরের স্থায় কেন? তিনি বলিলেন, ঠাকুর রুপা করিয়া তাঁহাকে প্রকাপ করিয়াছেন, কারণ তিনি একজন পিপাসাজুরকে জল দিয়ছিলেন। নারদ অপ্রবর্ত্তী হইলেন, দেখেন সকলেই প্রকাপ চতুত্জ; ঠিক,

ঠাকুরের মত। তয়ে আর কাহাকে প্রণাম করেন না। তবে আর তুই চারি জনকে জিঞ্জাসা করিলেন বে, তাঁহারা কি প্রণা ঠাকুরের বপু পাইয়াছেন ? সকলেই অতি সামান্ত কারণ বলিলেন। কেহ বটর্কে জল দিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার ক্রঞ্জনামা পুত্রকে ক্রঞ্চ বলিয়া ডাকিতেন, এই সম্পায় সামান্ত "কারণে তাঁহারা এত ক্রপা পাইয়াছেন। তলাস করিতে করিতে শ্রীনারদ, ঠাকুরকে পাইলেন। নারদ বলিলেন, ঠাকুর একি ভঙ্গী ? ইহাদের প্রতি এত ক্রপা কেন ? ঠাকুর বলিলেন, ইহারা আমাকে ইহাদের প্রতে ক্রম করিয়াছেন, তাই আমার বপু পাইয়াছেন। নারদ একটু ভাবিয়া বলিলেন, ইহাদের সলে কি আপনার কোন বিভিন্নতা নাই ? ঠাকুর বলিলেন, কই বিশেষ কিছু নয়। নারদ আবার বলিলেন, তবে বিশেষ কিছু আছে, সেটুকু কি ? তথন ঠাকুর ঈষৎ হাস্ত করিয়া আপনার দেহের ভ্রুপদচিক্ত দেখাইলেন! বলিলেন, এইটা উহারা পান নাই।

ইহার তাৎপর্যা পাঠক অবশু ব্রিয়াছেন। ম্নিদের মধ্যে বিচার হই-তেছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইহাদের মধ্যে কে বড়। ইহা সাব্যস্ত করিবার ভার ভৃগু পাইলেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে গালি দিলেন, ব্রহ্মা তাহাতে ক্রোধ করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে আদিলেন। তাহার পরে শিবের নিকট গোলেন। তিনিও গালি সহু করিতে পারিলেননা। পরে বৈরুঠে গেলেন, যাইয়াই কিছু না বলিয়া শ্রীক্লফের বলে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তটস্থ হইয়া ভৃগুকে অনেক স্তুতি করিলেন। ভৃগু তথন ক্ষেত্রর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অদ্যাবধি তোমার এই পদচিহ আমার প্রধান ভূষণ হইল। কথা এই, শ্রীভগবানের যে নীনতা ও সহিষ্কৃতা তাহা জীবে অনুকরণ করিতে পারে না।

রামচন্দ্রপুরী পরে নীলাচল ত্যাগ করিলেন, কারণ যাহাদের কোন কার্যা নাই তাহারা একস্থানে বিদিয়া থাকিতে পারে না। তিনি এক কার্য্য করিয়া পেলেন। প্রক্রের নিয়ম ছিল সেলেন। প্রক্রের নিয়ম ছিল সে চারিপণ, সেই অবধি নিয়ম হইল ছুই পণ। প্রভুর আহার লঘু হইল, কাজেই দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রভু এ শীলা করিলেন কেন, বোধ হয় জীবের কঠিন হাদয় এব করিবার নিমিত্ত। কারণ সে পরম স্থানর যুবাপুরুষ অনাহারে ক্রমে জীর্ণ হইতেছেন, ইহা দে দেখিত, তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত।

প্রভুব শরীর ক্ষেবিরহে জর জর, রোদনে প্রতাহ কত কলস,—
কত শত কলস নয়ন জল ফেলিতেছেন। কত শত কলস বিলিমি ইহা
অত্যুক্তি নয়। প্রভু যথন নৃত্য করেন তথন তাঁহার নয়ন দিয়া যেন
বর্ষা উপস্থিত হয়, য়তরাং তাঁহার চতুংপার্ধে যাহার। থাকেন মহার্ষ্টিতে
লোকে যেরপ হয় তাঁহারা সেইরূপ আর্দ্র হয়েন। প্রভু একটু নৃত্য করিলে
সেই স্থান কর্দ্দমময় হয়। একটা প্রাচীন ছবিতে দেখিবেন য়ে, প্রভু সম্দ্রতীরে ভক্তরণ সহিত নৃত্য করিতেছেন, আর সে স্থান যদিও বালুকাময়,
তবু কর্দদময় হয়াছে। ইহাতে হইয়াছে কি না, সেই কর্দমে প্রভুর নৃত্যকালীন পায়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছে। পায়ের দাগ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা য়য়
যে সেথানে শত শত কলস নয়ন জল ফেলা ইইয়াছে। প্রভু ক্রমে
ক্ষীণ হইতেছেন। সেই পরম য়ন্ধর দেহে অন্থি প্রকাশ পাইতেছে।
প্রভু কঠিন মৃত্তিকায় শয়ন করেন, অন্থিতে অন্ধে বাথা লাগে। প্রভু
একথানি শুক্ত কলার পাতায় শয়ন করেন।

জগদানন্দ ইহাতে একটি উপায় ভাবিলেন। প্রভুৱ পরিত্যক্ত বহির্কাস দ্বারা একটি কুদ্র বালিশ আর একটি তোষক করাইলেন। এই ছই এক সক্ষপকে দিয়া বলিলেন, "প্রভুকে ইহার উপরে শয়ন করাইও।" সক্ষপ ইহাতে অতি সম্ভুষ্ট হইলেন। কারণ প্রভু যে ছঃথে শয়ন করেন, ইহা তাহার কি কাহার প্রাণেই সহ্ হয় না। প্রভু শয়ন করিতে যাইয়া দেখেন যে, তোষক ও বালিস, ইহাতে কুদ্ধ হইলেন, বালিস ও তোষক দুরে ফেলিলেন। বলিলেন "এ কে করিল ?"

সরূপ বলিলেন, "ধ্বগদানক।" তথন প্রত্ একটু তর পাইলেন। যদি প্রত্থ বড় বাড়াবাড়ি করেন তবে জগদানক উপবাস করিয়া পড়িয়া। থাকিবেন। কাজেই প্রত্থ আন্তে আন্তে বলিতেছেন, "জগদানকের এ বড় অভার। আনাকে তিনি বিষয় ভূঞাইতে চাহেন। যদি ভোষক বালিদ আনিলে তবে একখান খাট আনো. পাটিপিবার ভতা আনো. তাহা হইলেং তোমাদের মনস্বামনা সিদ্ধ হয়।" সর্বপ জগদানন্দর উপর দোষ দিয়া বলিতেছেন, "আপনি উপেকা করিলে জগদানন্দ বড় হঃখিত হইবেন।" কিন্তু প্রভূ শুনিলেন না।

তথন সরপ ভক্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আবে একরপ শ্যা। প্রস্তুত্ত করিলেন। শুদ্ধ কলার পাতা আনিয়া তাহা অতি সক্ষ্ম করিয়া চিরিলেন। এই সমুদায় প্রভুর বহির্বাদে পূরিলেনও এইরপে তোষক ও বিলিস হইল। ভক্তগণ তথন প্রভূকে ধরিয়া পড়িলেন, প্রভূ ভক্তের অনুরোধে এই শ্যায় শয়ন করিতে সক্ষত হইলেন।

এ দিকে প্রভু ক্রমেই বিহবল হইতেছেন। প্রভুর দেহ নীলাচলে, হলম রজে। প্রভু বাহিরে, অন্তে যাহা দেখে, তাহা দেখিতে পান না। আবার প্রভু যাহা দেখেন তাহা অন্তে দেখিতে পায় না। ইহাকে বলে দিব্যোন্মাদ। সম্মুখে নারিকেলের গাছ, প্রভু দেখিতেছেন সেটি কদম্ব ক্ষ । লোকে দেখিতেছে বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে, প্রভু দেখিতেছেন শ্রামস্কল্যর কদম্ব বৃক্ষে প্রীপাদ ঝোলাইয়া বেগুগান করিতেছেন।

জগদানন গোড়ে গিয়াছেন। যথা কলতক ৪র্থ শাখা:—
নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে,

আইদে জগদানক।

রহি কথোদ্রে, দেখে নদীয়ারে, পাকুলপুরের ছন্দ॥

ভাবয়ে পণ্ডিত রায় ৷ গ্রু

পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে,

এই অনুমানে ধার॥

লতা তক যত, দেখে শত শত,

অকালে খদিছে পাতা।

রবির কিরণ, না হয় স্টুন,

মেঘগণ দেখে রাতা।

ডালে বদি পাথী, মুদি ছটি আমাঁথি, ফল জল তেয়াগিয়া।

কান্দরে ফুকরি, ভুকরি ভুকরি,

গোরাটাদ নাম লৈয়া।

ধের যুথে যুথে, দাঁড়াইয়া পথে,
কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের, ঠাকুর পণ্ডিত,
পড়িল আছা'ড়ে গা॥

ক্ষণেকে রহিয়া, চলিলা উঠিয়া, পণ্ডিত জগদাননা প্রবেশি নগরে, দেখে ঘরে ঘরে, লোক সব নিরানন। না মেলে পদার, না করে আহার, কারো মুখে নাহি হাসি। নগরে নাগরী, কান্দরে গুমরি, থাকয়ে বিরলে বসি। দেথিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর, প্রবৈশ করিল যাই। আ্ধ মরা হেন, ভূমে অচেত্র, পডিয়া আছেন আই॥ প্রভুর রমণী, সেহো অনাথিনী, প্রভরে হইয়া হারা। পড়িয়া আছেন, মলিন বয়ন, মদল নয়ানে ধারা॥ नांगनांनी मन, आंहरत नीतन, দেখিয়া পথিকজন। মুধাইছে তারে, কহ দেখি মোরে, কোথা হৈতে আগমন॥ পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন, मीनांहन **প**्र हेर्छ। গোরাপ স্থন্দর, পাঠাইলা মোরে, তোমা সভারে দেখিতে॥

क्षित्रा रहन, जननयन, শচীরে কছল গিয়া। আর একজন, চলিল তথন, শ্রীবাদ মনিদরে ধাইয়া॥ শুনিয়া औराम, भागिनी छेलाम, যত নবদ্বীপবাসী। মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল, পরাণ পাইল আসি॥ মালিনী আসিয়া, শচী বিফুপ্রিয়া ু উঠাইল যতন করি। তাহারে কহিল, পণ্ডিত আইল, পাঠাইল গৌরহরি॥ শুনি শচী আই. চমকিত চাই. পদখিলেন পণ্ডিতেরে। কহে তাঁর ঠাই, আমার নিমাই, আসিয়াছে কত দূরে॥ দেখি প্রেমসীমা, স্লেহের মহিমা, পণ্ডিত কান্দিয়া কয়। তুয়া প্রেমবশ হয়॥ হেন নীত রীত, গৌরাঙ্গ চরিত, সভাকারে শুনাইয়া। পণ্ডিত বহিনা, নদীয়া নগরে, সভাকারে স্থুথ দিয়া॥ পশুর সোদর, বিষয় বিশেষে প্রীত। গৌরান্ধ চরিত, পরম অমৃত,

ভাহাতে না লয় চিত॥

এইরপ জগদানৰ মাঝে মাঝে গমন করেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। শচী-মাতার নিকট যাইয়া প্রভুর নাম করিয়া প্রণাম করিলেন, আর সেই রাজদত্ত বহুমূল্য শাঁটী ও মহাপ্রদাদ দিলেন। এইরপে নিমাইয়ের কথা আরম্ভ হইল। বক্তা জগদানন্দ, শ্রোভা শচী, আর একটু অন্তরালে প্রিয়া ঠাকুরাণী।

পণ্ডিত বলিতেছেন, "মা, শ্রবণ কর, প্রভু কি বলিয়াছেন। তিনি প্রভাই আসিয়া তোমার চরণ বন্দন করেন। আর যে দিন নিতান্ত তুঁমি তাঁহাকে ভুঞ্জাইতে ইচ্ছা কর, সেই দিবসই তিনি আসিয়া ভোদ্ধন করিয়া থাকেন।" শচী বলিলেন, "সে ঠিক কথা, কিন্তু সে কি সত্য নিনাই আইসে? আমার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। আমি নানাবিধ শাক, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বসিয়া রোদন করি। এমন সময় দেখি নিমাই আসিল, বসিল, আমি যত্ন করিয়া তাহাকে থাওয়াইলাম। তাহার পরে যেন চেতনা লাভ করি, আর বোধ হয় সমুদায় স্বপ্ন দেখিলাম।" জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু তোমাকে তাহাই বলিতে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তিনি তোমার সেবা তাগ করিয়া সন্ত্রাম এহণ করিয়া মনে বড় ছংথ পাইয়াছেন, কিন্তু যাহা করিয়া কেলিয়াছেন তাহাতে আর উপায় নাই। তবে এখন যত দূর পারেন তোমার ছংখ নিবারণ করিবেন। তিনি সেই নিমিত্ত সত্যই তোমার সন্মুখে বসিয়া আহার করেন।" এইরূপ কথন জগদানন্দ কথন বা দামোদর প্রভুর সন্দেশ আনিয়া শচীমাতাকে ও প্রিয়াজী ঠাকুরাণীকে সান্থনা করেন।

জগদানন্দ পরিশেষে ভক্তের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রভ্ সকলের নিমিত্ত কিছু কিছু মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছেন। প্রীর মন্দিরের মহা-প্রসাদ মহাপ্রভুর প্রতাপের এক সাক্ষী, প্রীর ঠাকুর তাঁহার আর এক সাক্ষী। ঠাকুর কে, না জগলাথ অর্থাৎ জগতের নাথ, জীব মাত্রের ঠাকুর, আহ্মপ শুদ্র, হিন্দু মুসলমান বর্জর, সকলের তিনি ঠাকুর। অতএব "একমেবা দিতীয়ং," ঈশ্বর এক, তাহার দিতীয় নাই। তিনি সকলের নাথ বা পিতা। তাই তাঁহার নাম জগলাথ, জগতের নাথ।"

অতএব মমুষ্য মনুষ্যের ভ্রাতা। মনুষ্যের মধ্যে পদে ছোট বড় নাই, সমুদায় সমান। সকলেই তাঁহার দাগ, তাঁহার ইচ্ছার একান্ত অধীন। অতএব আমি ব্রাহ্মণ এ দস্ত কেবল বিড়ম্বনা, আর আমি মুচি এ কোভ কেবল স্থা বইত নয়। জীব মাত্রে সমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া যে ভেদ ইহা মনের ভ্রম, ভগবানের নিকট বিষম অপরাধ। শ্রীজগরাথ ঠাকুর জগতে এই সাক্ষী দিতেছেন। অতি তেজস্বী যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইল যে ঈশ্বর এক, জীব মাত্র তাঁহার সন্তান, আর তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণ শূদ্র এ ভেদ নাই।

অতএব, হে ব্রাহ্মণ, শৃদ্রের অর তুমি কেন গ্রহণ করিবে না প কিন্তু রাহ্মণ ঠাকুর ইহার অন্ত কোন উত্তর করিতে না পারিয়া বলিলেন, "শৃদ্রের অর যে গ্রহণ করি না তাহার কারণ আর কিছুই নয়, তাহাদের আচার ভাল নয়।" ব্রাহ্মণ ঠাকুর এইরূপে নানা কারণ দেখাইলেন, কেন তিনি শৃদ্রের অর গ্রহণ করেন না। শৃদ্র যদি শ্রীকৃষ্ণের জীব হইল, তবে শৃদ্র যদি তাঁহাকে অর দেয় তবে তিনি, শ্রীকৃষ্ণ, কি তাহা গ্রহণ করেন না? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, "যিনি বিদ্রের খুদ খাইয়াছিলেন, যিনি সকলের পিতা, তিনি অবশ্রু শৃদ্রের দত্ত অর থাইবেন।" তাহা যদি হইল তবে শৃদ্রের দত্ত জার সেই পবিত্রের পবিত্র শ্রভাবান গ্রহণ করেন, তুমি মানব, ব্রাহ্মণ সত্যা, তবু ক্রন্থের দাস, ক্র্ত্রনীট, তুমি কেন তাহা গ্রহণ করিবে না? এই কথায় ব্রাহ্মণ নিরস্ত হইলেন। আর ঠাকুরের মহাপ্রসাদ প্রচলিত হইল। শৃদ্রের অর ব্রাহ্মণকে থাইতে হইল। \*

মহাপ্রভু এ লীলা কিরুপে করিলেন, তাহা পূর্বে বর্ণনা করিছাছি। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের পণ্ডিত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার কর্তব্যে নাস্তিকতা ত্যাগ করিয়া ক্ষণ্ডক্ত হইলেন, প্রভুর নিকট প্রেম ও ভক্তিপাইলেন, তবু বৈষ্ণব হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বকার যে ব্রাহ্মণ তাহাই রহিলেন, মনের জাড্য গেল না। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা শত সহস্র নিয়ম করিয়া তাঁহাদের শিষ্যগণকে ও সেই সঙ্গে আপনাদিগকে বন্ধন করিয়াছেন, আপনারা সে নিয়ম পালন না করিলে অছে মান্য করে না। স্ক্তরাং আপনাদের সে সমুদায় নিয়ম পালন করিতে হয়। এইরপে আপনারা সামাজিক নিয়মের এরপ দাস হইয়াছেন যে, সে সমুদায় বাহিরের নিয়ম পালন করিতেই তাহাদের চির জীবন যায়, প্রকৃত সাধন ভক্তন হয় না।

<sup>\*</sup> একজন খৃষ্টিয়ান মহাপ্রদাদ কিনিয়া একটি রাক্ষণের হতে দিল। মনে ইচ্ছা রাক্ষণগাঁকুরকে জব্দ করিবেন। কিন্তু রাক্ষণগাঁকুর কিছুমাত কৃষ্টিত না হইয়া ভাহা বদনে দিলেন। ই.এ কথা হণ্টর নাহেবের এছে লিখিত আছে।

কিন্তু প্রভুর সরল ধর্ম্মে সে সমুনায় বন্ধন থাকিল না। যে প্রক্রক বৈশ্বন তাহার "বাহ-প্রতারণা" নাই। ভারতী ঠাকুর চর্ম্মের বহির্কাদ পরিধান করিয়াছিলেন, তাই প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই। এমন কি বৈঞ্জবের সন্নাস নাই। তাই প্রভু আপনার সন্মাসকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাছিলেন—"কি কাজ সন্যাসে মোর, প্রেম নিজ ধন।"

কথাটি একবার মনোযোগ দিয়া বিচার করুন। অবতার বলিতে জগতে শ্রীভগবানের কি তাঁহার অংশের উদয়। অবতার আর শাস্ত্র, ইহার মধ্যে অবতার বড়, যেহেতু যদিও শাস্তাজা ঈশ্বরের আজা বলিয়া গৃহীত হয়, তবু সে আজা প্রতাক নয়। অবতারবাকা ঈশবের প্রতাক আজা. অতএব শাস্ত্র অপেক্ষা অবতারবাক্য বড়। হিন্দুগণ যে শাস্ত্র মানেন. সার্কিভৌম সেই শাস্ত্র মানিতেন। কিন্তু মনের জড়তা থাকিতে ক্লঞ্প্রেম উদয় হয় না, তাই প্রভু প্রভাবে তাঁহার হাতে "মহাপ্রদাদ" অর্থাৎ শুদ গোটা কয়েক পকান দিলেন, দিয়া বলিলেন, "গ্রহণ কর।" মনে ভাবুন, ভট্টাচার্যা ব্রাহ্মণ, নিদ্রা হইতে উঠিয়া, মুগ না ধুইয়া, বস্ত্র ত্যাগ না করিয়া, কি কথন মুখে অন্ন দিতে পারেন? লক্ষবার মরিলেও নয়। কিন্তু নহাপ্রভু যথন সাক্ষতোমের হতে মহাপ্রসাদ দিলেন তথন সাক্ষতোম উপেকা। করিতে পারিলেন না, প্রাপ্তিমাত্রই ভক্ষণ করিলেন। তাই মহাপ্রভূ সার্ব্ধভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজি আমার সমুদার সাধ পূর্ণ ছইল, যেহেতু মহাপ্রদাদে তোমার বিশ্বাস হইল। আজি তুমি প্রকৃতই রুঞ্জের আশ্রুলইলে। আজি তোমার বন্ধন ছিন্ন হইল। আজি তোমার মন শুদ্ধ হুইল। বেহেতু আজি বেদ-ধর্ম লজ্মন করিয়া তুমি মহাপ্রসাদে বিশ্বাস कतिरल।" অতএব বৈষ্ণবধর্মে বর্ণ বিচার নাই, বৈঞ্বধর্মে সন্নাস নাই, কঠোরতা নাই, খুটিনাটি নাই।

সনাতন সংসার ত্যাগ করিলেন, করিয়া বারাণসীতে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভুতাঁহার গাত্রে, তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত প্রদত্ত ভোটকদল দেখিয়া, বারংবার তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সনাতন, প্রভুর মনের ভাব বুরিয়া আপনার ভোটকদল একজন কাম্বাণারীকে দিয়া তাহার কাম্থা আপনি লইলেন। প্রভু, সনাতনের গাত্রে কাম্মা দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। আবার রামানন্দ রাম্ব বাবু লোক, দোলায় ভ্রমণ করেন, তিনি সাড়ে তিনজনের মধ্যে একজন। অতথ্য এই তুইটি উদাহরণ দারা দেখা মাইতেছে যে বৈষ্ণব বিধির বাহিরে। কেন আদিয়াছিলেন ? বেহেতু দেশে ছর্ভিক হইয়াছিল, লোকের গৃহে তঙুল মাত্র ছিল না, জীবে হাহাকার করিতেছিল। অর্থাৎ জগতে ক্ষম্ভক্তি ছিল না, দেই নিমিত্ত মহাজন, ভবের হাটে সাক্ষোপাঙ্গাদি সহ আদিয়া অতি অয়মূলো চাউল অর্থাৎ ক্ষমভক্তি বেচিতে লাগিলেন। কোথাও বা বিনামূলো বিতরণ করিলেন, কোথাও বুভুক্লোকে চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। লোকের গোলা পূর্ণ হইল। আর চাউল বিকাইতেছে না। তাই বিনি ছর্ভিক্লের সংবাদ দিয়া মহাজন মহাপ্রভুকে ভবের হাটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি, অর্থাৎ প্রীমেইছত, মহাজনকে অর্থাৎ প্রভুকে সমাচার দিতেছেন যে, চাউল আর বিকাইতেছে না, লোকের মর পুরিয়া গিয়াছে, এখন যাহা কর্ত্তর তাহা ক্রন্, অর্থাৎ এখানে আমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই।

এই তরজাটি শ্রীচরিতামুতে আছে। আর একটি ঘটনা পাঠক মনে কর্মন। প্রভ উপবীত কালে এক দিবস একটা স্থপারী খাইয়া অচেতন হইয়া পডেন। তাহার পরে তেজকর দেহ ধরিয়া জননীকে বলেন যে. "আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম।" তাহার পরে প্রভু "প্রকাশ" পর্যান্ত এইরূপ মুহুমূহ লীল। করিয়াছেন। খ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, পরে বলিলেন "আমি চলিলাম," বলিয়া মুদ্ভিত হইয়া পড়িলেন। আর দেখা গেল যে, নিমাইয়ের দেহে ভগবানের প্রকাশ নাই, তিনি অভ্যন্তরে লুকাইয়াছেন। লীলা-লেথক মহাশ্যগণ উপরে যে সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস আইসে না। তাহার এক প্রান্ত কারণ যে, এই প্রকার ঘটনার কথা কেছ সাজাইতে পারে না, সাজান ছইলে আর এক প্রকার হইত। স্কুপারী চিবাইতে চিবাইতে অচেতন হইলেন, এই রূপ বর্ণনা শুনিলেই বোধহয় লীলা-লেখক প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীমারৈতের তরজাদিও তদ্ধপ: উহা একটি কল্পিত কথা নয়। পভিলে বোধ হয়, উহা প্রকৃত ঘটনা। জগদানক বলিলেন, হাসিলেন। প্রভু ব্যাখ্যা করিলেন। সর্রপ বিমনা হইলেন। এই সমুদায় যে কল্লনা নয়, তাহা পড়িলে মনে আপনি উদয় হয়।

শ্রীরামমোহন রায়ের সহিত গ্রীষ্টরান মিশনারিদিপের যে বিচার হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলেন যে, গ্রীষ্টরানদিগের ধর্মাশাঙ্কে, যীশু যে শ্রীহানান বি শ্রীহত্যানের "বিশেষ" কেহা, একগা মোটেই গাওয়া ষায় না। "ঈশ্বরের পূত্র" বলিয়া যীশু আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের পূত্র। রামমোহন রায় এই এক তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত করিলেন যে, যীশু যে অবতার তাহা তিনি স্বয়ং কোথাও স্বীকার করেন নাই। অতএব যীশু অবতার নহেন।

কিন্ত এইরপ তর্কে আমার প্রভূ কোণায় থাকেন, একবার দেখা যাউক। প্রথম প্রশ্ন এই,—প্রভূ যদি স্বয়ং শ্রীভগবান হইতেন, তবে তিনি ক্ষেক্ত কৃষ্ণে বলিয়া রোদন কেন করেন, বা ঈশ্বরের দাশ বলিয়া ধেন অভিমান করেন ?

ইহার উত্তর এই;—শ্রীণোরাঙ্গ প্রভু প্রকাশ হইয়া বলিলেন যে, তিনি ধরাধামে অবতীর্গ হইয়াছেন, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, জীবকে ভক্তি-ধর্ম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কেবল মুথে শিক্ষা দিলে জীব উহা হ্রদয়সম, কি উহার অরুকরণ, কি গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ শিক্ষার যে কয়েনটি মোটা কথা তাহা চিরদিনই আছে, তবে মুথে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আচরণে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাই প্রীগোরাঙ্গ ভগবানরূপে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, "আমি আদি, আমি অন্ত, আমা ব্যতীত জ্বগতে কিছু নাই। আমি তোমাদের হৃদয়ে বাস করি, আমি জীবের মলিন দশা দেখিয়া তোমাদের মধ্যে তোমাদের মঙ্গলের নিমন্ত আসিয়াছি। আমি তোমাদির মেধ্যে তোমাদের মঙ্গলের নিমন্ত আসিয়াছি। আমি তোমাদির করেপে ও ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিব। কিন্তু সেই ধর্ম সর্ল্মপর্মের সার, অন্ত ধর্ম ধর্ম নর। ইহা মুথে শিক্ষা দিল ছোমরা উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই আমি আপনি ভক্তভাব ধরিয়া কিরপে আমাকে ভক্তিকরিতে হয় তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দিব। আমি এখন এই দেহ তাগে করিয়া চলিলাম। আমি লুকাইলে এই দেহ মৃচ্ছিত হইয়া গড়িবে, তোমারা উহাকে সন্তর্পণ করিও।"

এই কথাগুলি বলিয়া প্রস্থু মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকণ পরে চেতনা লাভ করিলেন, করিয়া বলিলেন, "আমি এথানে আদিলান কেন? এ কি দিবস না রাত্রি? আমি কোথা? আমি কিছু প্রলাপ বকিয়াছি?" ভক্তপণ সমুদায় গোপন করিলেন, করিয়া বলিলেন, ভূমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তাই ভূমি এথানে।

অতএব এগোরাঙ্গের ছই ভাব, <u>ভক্তাব ও তগবন্ধা</u>ব; বা এগোরাঞ্চ রাধাক্ষয় মিলিত, কি তাঁহার সপ্তরে হ্লম্ম বাহিবে গোর। তাঁহার পরে পূর্ব্বের কথা মনে ককন। যীশু কথন আপন মুথে স্থীকার করেন নাই যে, তিনি কোন বিশেষ বস্তু। শ্রীগোরাক্ষ কি কথন স্থীকার করিয়াছেন যে তিনি শ্রীভগবান? তিনি শত বার তাহা স্থীকার করিয়াছেন। "প্রকাশ" মানে তাই, আর কিছুই নয়। সেই "প্রকাশ" অবস্থায় সরল তাবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, "তিনি সেই শ্রীভগবান, জীবের হৃদরে বাস করেন, অনস্ত বন্ধাণ্ডের অধিকারী।" যিনি সন্দিগ্ধ চিত্ত তিনি বলিতে পারেন যে, "সে তাহার প্রলাপ বই নয়। তিনি যে কৃষ্ণ ইহা তিনি অধিরুঢ় ভাবে বলিতেন। অধিরুঢ় ভাবে গোপীগণ অভিমান করিতেন যে তাহারাই কৃষ্ণ। সেইরূপ শ্রীপ্রভু অধিরুঢ় ভাবে বলিতেন যে তিনিই কৃষ্ণ।" কিন্তু মহাপ্রকাশ বর্ণনা পাঠ করিলে জানা যায় যে প্রভুর যে প্রকাশ উহা প্রলাপ নয়। তাহার পরে মহাপ্রকাশের দিনে প্রভুকি করিলেন? ঠাকুর রন্দাবন বলিতেছেন, "অন্তু দিন প্রভু বিকৃথটায় এইরূপ ভাবে উপবেশন করেন যেন না জানিয়া। অগ্রে অচেতন হয়েন, তাহার পরে থটায় উপবেশন করেন যেন না জানিয়া। অগ্রে অচেতন হয়েন, তাহার পরে থটায় উপবেশন করেন। কিন্তু মহাপ্রকাশের দিনে সে সমুদায় মায়া করিলেন না। সহজ অবস্থায় খটায় বসিলেন।

প্রকাশাবস্থায় তিনি বলিতেন, "আমি সেই," আর ভক্তগণ বিশ্বাস করিতেন য়ে "তিনি সেই।" "আমি সেই" একথা বলা সহজ, কিন্তু একথা উপস্থিত জনগণের বিশ্বাস জন্মান অসম্ভব, কেহু পারে না।

একটু চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে, যদি প্রীভগবান মন্থ্যের মধ্যে অগেমন করেন তবে তাহার সংসার তদ্ধণ্ডে ধ্বংস হয়। প্রীভগবান যদি ভাষাদের মধ্যে আগমন করেন তবে জীবগণ কিছু করিবে না,—থাইবে না, শুইবে না, ঘুমাইবে না, নিশ্চল হইয়া থাকিবে। তাই ভগবানের আসিতে হইলে তাঁহাকে গোপনে আসিতে হয়। মহাপ্রকাশের দিন প্রভু সাত প্রহর প্রীভগবভাবে প্রকাশ ছিলেন। তাহাতে কি হইল, না ভক্তগণ কাতর হইয়া চরণে পড়িমা বলিলেন "তুমি যাও, আমারা তোমার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না।" তাই ভগবান, লুকাইলেন। সেই নিমিত্ত প্রভু ক্ষণমাক্র প্রীভগবভাব প্রকাশ হইতেন, এবং সেই নিমিত্ত ভক্তগণ তাহার সঙ্গ সহরতে পারিতেন। অন্যান্ত সময় ভক্তভাবে থাকিয়া তিনি ভক্তের কি আচরণ তাহা পাদন করিয়া জীবকে শিখাইতেন।

শ্রীগোরাঙ্গ যে অবতার তাহার গোটাকতক প্রমাণ দিতেছি :—

১। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, প্রীঅদৈত, প্রীরূপ, প্রীসনাতন, প্রীসার্বভৌন,

জ্ঞীপ্রবোধানক প্রভৃতি তাঁহাকে শত শত বার পরীকা করিয়া উহা মানিয়া লইয়াছেন। থাঁহারা মহাহিন্দু, তাঁহারা তাঁহার চরণ গলাজন তুলদী দিয়া পূজা করিতেন।

২। প্রস্কু যে অবতার, ইহা তিনি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে চিরদিন আপানি স্থীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ মুথে স্বীকার করিতেন যে, তিনি প্রীকারবার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ মুথে স্বীকার করিতেন যে, তিনি প্রীকারবার তরণ গলালল তুলসীদলে পূজা করিতে দিতেন। তিনি তাঁহার ভক্তগণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেন, তাহাতে আমরা জানিতে পার্রি যে, তিনি যে প্রীভগবান তাহা তিনি জানিতেন। যথা—যথন প্রীনিত্যানল আগমন করিবেন, তাহার পূর্বের্ক তিনি বলিলেন যে, তিনি বলরাম। নিত্যানল স্বন্ধে বলিলেন যে, "যদি নিত্যানল অতি মল কার্য্যন্ত করেন, তবু তাঁহার চরণক্ষল স্বন্ধ: ব্রহ্মারও বন্দ্য।" প্রীমারৈত সম্বন্ধে বলিলেন, "তিনি অতি প্রাচীন ভক্ত, প্রহলাদ প্রভৃতির পূর্বের্গ্ড তিনি ভক্ত, অত্রব্র তিনি তাঁহাদের অপেকার্যন্ত।" এখন দেখুন যে, সেই অবৈত প্রভু তরজা পাঠাইতেছেন, আর প্রস্তু সহজ্ব অবস্থায় তাহার অর্থ কি করিতেছেন:—

তরঙ্গার অর্থ এই যে, প্রীক্ষাইছত প্রকৃ ঠাকুরকে আহ্বান করেন, সেই
নিমিত্ত তিনি ধরাধামে আগমন করিয়াছেন। ঠাকুরকে কেন আহ্বান
করিলেন? না জীবের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্ত। প্রভুর বয়ঃক্রম
ধ্বথন ২৪ বর্ষ, তথনি তিনি প্রকাশ হইলেন। ইহার পূর্বের মণিও তিনি ভক্তি
প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রতাবে সে কার্যারম্ভ প্রকাশের
পর হইতেই হইল। য়াদশ বর্ষ পর্যায় প্রভু প্রচার করিলেন, দিন্ধ হইতে কল্লা
কুমারী পর্যান্ত সমুদার দেশ, প্রেমের বল্লার, ভূবিয়া গেল। লক্ষ শক্ষ আচার্যা
ক্রেই হইল, কোটা কোটা লোক প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিল। তথন
প্রীক্ষাইতে (প্রভুর বয়ঃক্রম য়থন ৩৬ বৎসর) এই তরজা পাঠাইলেন।
তাহা দ্বারা প্রভুকে জানাইলেন যে, প্রভু আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।
যাহার নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ ফল পাইলাম। এখন আপনি সচ্ছদে স্বস্থানে গমন করিতে পারেন।" আর প্রভু
উত্তরে বলিলেন, "তাহার যে আজা।" এই তরজার দ্বারা সহজে বিশ্বাস
হয় যে গোরলীলা প্রীভগবানের কার্য্য। অতএব জীব তোমার সৌভাগ্যের
আর সীমা নাই।

এই স্বযোগে একটা কথা বলিয়া বাখি। প্রকাশাবস্থায় জীপ্রভূ বৃদ্

জননীর মন্তকে পদার্পণ করেন, এ কথা আমি পূর্বেলিথি ও ইহার প্রমাণ দিই। অর্থাৎ বলি যে, এ কথা আমি শাস্ত্রে পাইয়াছি, আমার মনগড়া কথা নয়। প্রভুর লীলায় যাহা পাইয়াছিলাম তাহা আমি বলিয়াছি। তরু ইহাতে অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হয়েন। তাঁহায়া বলেন, "প্রভু এমন মাতৃত্তক, তিনি জননীর মাথায় পদার্পণ করিলেন ইহা কি হইতে পারে ? আর ভূমি এরূপ কথা লিখিলে কিরপে ?" কিন্তু আমার অপরাধ কি ? আমি লীলা সংগ্রাহক, প্রমাণিক যাহা পাইব তাহাই লিখিব। তাল কি মন্দ, অর্থাৎ প্রভুর গৌরবপোষক কি নিন্দার্থর্কক, তাহা বিচার করিবার আমার অদিকার নাই। তাহা যদি করিতাম তরে আমার পুত্তক পড়িয়া জীবের কোন লাভ হইত না। প্রভু যেরূপ, আমি সেইরূপ দিয়াছি, যাহার ইচ্ছা হয় তিনি গ্রহণ কর্কন, না হয় না কর্কন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভুর যে জননীর মন্তকে শ্রীপাদপদ্ম প্রদান, ইহাতে তোমার আমার কি ক্লেশের কিছু আছে ? ইহাতে ক্লেশের কিছুই নাই, বরং অতুল আনন্দের কারণ আছে। যথন শ্রীঅদ্বৈত শুনিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত প্রীক্লফরপে প্রকাশ হইয়াছেন, তথন বলিলেন, "নিমাই যে প্রভূত শক্তিসম্পান, শে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বলিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান বলা যায় না। নিমাই পণ্ডিতকে আমি তথনি মানিব, যখন তিনি আমার মন্তকে পদার্পণ করিতে সাহসী হইবেন।" শীঅবৈতের বয়:ক্রম ৭৬ বংসর, বৈঞ্বের রাজা, জগতে ঋষির ভাষে মাভ, তাঁহার মাথায় পা দেয়, তাঁহার গুরু ও ঐিচ্যান ছাড়া অপর কেই সাহসী হয় না। এই অবৈতের মন্তকে ২৪ বংসরের নিমাই. যদি মন্ত্রষা হন, তবে পা দিবেন ইহা কি ছইতে পারে ? লোকের মনে বিশ্বাস যে লঘুজন গুরুজনের মন্তকে পদ দিলে তাহার দে পা থসিয়া পড়ে, কি তার কুষ্ঠ ছয়। <u>শ্রীনিমাই অবৈংতের মন্তকে পা দিয়াছিলেন।</u> কোন হিন্দন্তান, যত मन्दर रुपेक, जननीत मछरक कि श्रीलम मिर्छ शास्त्र १ मरन छातुन, निमारे পণ্ডিতের বয়:ক্রম ২৪ বর্ষ ও তাঁহার মাতার বয়স প্রায় ৭০ বংসর ৷ এরপ বুদ্ধা জননীর মন্তকে শ্রীপদার্পণ করিতে কেহ পারে না। নিতান্ত যে পাষও, দেও পারে না। এখন নিমাই পণ্ডিতের ভক্তি-বৃত্তি কিরূপ, তাহা মনে কর্ফন। তাঁহার মত বস্তু জননীর মন্তকে কিরুপে পদার্পণ করিবেন ? অতএব নিমাই পণ্ডিত যথন তাঁহার জননীর মন্তকে পদার্পণ করেন, তথন তিনি নিমাই পণ্ডিত ছিলেন না। ঘটনা এই, প্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

"আমি আদি, আমি সকলের পিতা।" শচী সমুথে করজোড়ে কাঁপিতেছেন। 🚉 বাস বলিলেন ''জননি কর কি ? প্রণাম কর। উনি তোমার পুত্র নন, জগতের পিতা।" শচী প্রণাম করি.লন, আবে শীভগবান্ তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করিলেন। যদি শ্রীগোরাঙ্গ ভগবান্না হইতেন, তবে জননী প্রণাম করিলে ভন্ন পাইয়া বলিতেন,—"মা! উঠ, কর কি ? •আকল্যাণ কেন কর ?" তাহা হইলে মনে সন্দেহ হইতে পারিত যে নিমাই পণ্ডিত প্রকৃত শ্রীভগবান কি না। কিন্তু তথন নিমাইয়ের প্রকাশ অবস্থা, তথন তাঁহাতে নিমাই-পণ্ডিতত্ব নাই। তথন তিনি জগতের আদি, সক্লের কর্ত্তা. শচীরও পিতা। তাই তিনি অনাগাদে শচীর মাণায় পা দিলেন। যুগন প্রান্ত ভয় না পাইরা শুচীর মাগায় প্রার্থিণ করিলেন, তুগন ইহাই প্রমাণিত হইল যে, তিনি সত্য সতাই গ্রীভগবান। নিমাই পণ্ডিত যে স্বয়ং ভগবান, এই লীলা তাহার এক প্রমাণ। প্রভ জননীর মন্তকে পা দিয়াছেন বলিয়া হাঁহারা ক্লেশ পান, তাঁহারা একটা কথা ভূলিয়া ষান যে, তিনি শ্রীভগবান। তাঁহারা মনে ভাবন যে, তিনি শ্রীভগবান. তবে আর তাঁহাদের মনে কেশ হইবে না। যদি ঐগোরাস ঐতিগ-খানের কাচ করিতেন, তবে জননী ভাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি ভখনি জিহবা কাটিয়া শ্রীবিষ্ণ বলিয়া তাঁহার চরণ তলে পড়িতেন ! কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গ সত্য বস্তু, তিনি কেন তাহা করিবেন ? তিনি ঐ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিলেন, জগতকে দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি শচীর ভন্ত বলিয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি শচীর কি জগতের পিতাও বটেন 🖂

যথন প্রীঅইছত, প্রীভগবান্ গৌরাস্থকে তরজার ছারা ইন্সিত করিলেন যে, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে এপন তিনি স্বধানে গমন করিছে পারেন, তথন প্রীগৌরাস্প ঈবং হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" আবার প্রভু যথন প্রীসক্ষপকে তরজার অর্থ গুনাইলেন, তপন তিনি বজ্ঞাহত ব্যক্তির স্থায় বোধ করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, এ লীলাখেলা কি এতদিনে দুরাইল! হায়! এতদিন পরে কি ন'দের প্রেমের হাট ভাঙ্গিল? সক্ষপের স্কেপ মনের ভাব হইস আমাদেরও তাই হয়। প্রীসইহতের উপর জোধ হয় যে, তিনি কেন প্রভুকে শীঘ্র বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রীসইছত কি ইচ্ছা করিয়া

প্রভুকে বিদায় দিয়াছিলেন, না ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আহবান করিয়া-ছিলেন ? বাঁহার ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে আহবান করেন, তাঁহারি ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে বিদায় দিলেন।

ঞ্জীমদৈত এক বুঝেন যে জীবের উদ্ধার। জীব উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীভগবাদকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীব উদ্ধার হইল, প্রেমভক্তি-ধর্ম প্রচারিত হইল, বাকি যে কার্য্য রহিল তাহা আচার্য্যগণ কর্ত্তক সাধিত হইবে। এখন ঠাকুর অধামে গমন করুন। 🤾 অহৈতের মনের ভাব। কিন্তু ঠাকুরের মনের ভাব অগ্ররূপ। ুদিও শ্রীক্ষরৈত, ঠাকুরকে বিদায় দিলেন, তবু ঠাকুর তাহার পরে দ্বাদশ বৎসর ধরা-ধামে ছিলেন। কেন? না, তাঁহার একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইতে বাকি ছিল বলিয়া। সেটি শ্রীমারত প্রভুও জানিতেন না। প্রভু প্রথমে ভক্তির চর্চা আরম্ভ করিলেন। তাহা যখন শেষ হইল তখন প্রেমের চর্চা আরম্ভ হইল। জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়া হইলে, প্রভু তবু আর দ্বাদশ বৎসর রহিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য রদাবাদন দ্বারা জীবকে রদশিকা দেওয়া। হৃদয়-কূপ হইতে বাধারক্ষণীলার্ম, অবিশ্রান্ত উথিত করা ঘাইতে পারে। সামাভ কুপ খনন করিলে জল উঠিবে, কিন্তু তাহা তত পরিষ্কৃত নয়। তদপেক্ষা গভীর করিলে পুর্ব্বাপেক্ষা ভাল জল উঠিবে। আরো গভীর করিলে আরো পবিত্র জল উঠিবে। এইরূপে জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভ দাদশ বর্ষ পর্যান্ত রাধারঞ্জীলারপ কৃপ ২ইতে স্থা উঠাইতে লাগিলেন। এক উদ্দেশ্য, আপনি আস্বাদ করিবেন, অপর উদ্দেশ্য, উদাহরণ দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিবেন। প্রভু অহিতের তরজার পর হইতে ক্রমেই আভ্যন্তরিক জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, পূর্বেক ক্ষণেক উদ্ধবের ভাব, ক্ষণেক রাধার ভাব গ্রহণ করিতেন, ক্ষণেক বা সচেতন থাকিতেন। কিন্তু এখন প্রভুর অন্ত দকল ভাব যাইয়া ক্রমে রাধাভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর সে ভাব রহিয়া যাইতে লাগিল। পূর্বের রাধাভাবে ক্লফকণা কহিতে কৃহিতে, কি ক্লঞ্চের সঙ্গ করিতে করিতে হঠাৎ চেতনা পাইতেন, জাবার তথনি চেতনা হারাইতেন। কিন্তু যথন প্রভু গন্তীরা-গীলা আরম্ভ করিলেন, তথন তাঁহার বাধাভাবে প্রায় আর যাইত না। প্রভু রাধাভাবে সরুপের গুলা ধরিয়া ব্লিতেছেন, "ললিতে, আমাকে ক্ষেরে ওথানে লইয়া চল! তিনি জামার নিমিত্ত অণেকা করিতেছেন।" প্রভুর ভাগনাকে রাধা বলিয়া সম্পর্ণরূপে বোধ হইয়াছে, আর সেইরূপ সরূপকে ললিতা বলিয়া বোধ হুইয়াছে, তাই জ্রুপ বলিতেছেন। কিন্তু রাধাভাবে কুঞ্চকণা বলিতে বলিতে হঠাৎ চেতন হইল, তথন বিশ্বিত হইয়া সর্কংকে বলিতেছেন,— "সরপ, আমি এইমাত্র কি প্রলাপ করিতেছিলাম ? আমার বোধ হইতে-ছিল যেন আমি রাধা। কিন্তু আমি ত রাধা নই, আমি ক্লাট্ডেক্ত।" ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন, আবার রাধাভাবে "প্রসাপ" করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন এই রাধাভাব রহিয়া যাইতে লাগিল, চেডনাভাব ক্রমে কমিতে লাগিল। পুরের সন্ধ্যা হইলে রাধাভাব হইত. আর যতক্ষণ নিদ্রা না যাইতেন ততক্ষণ দে ভাব থাকিত। এখন দিনের বেলায়ও রাধাভাব দেখা যাইতে লাগিল। এমন কি. কখন কথন এ রাধাভাব দশদিন পাঁচদিন থাকিতে লাগিল, পরে মাদেক পর্যান্ত, শেষে বৎসরেক পর্যান্ত। অর্থাৎ যথন ভক্তগণ রুথের সময় নীলাচলে আসিতেন তথনি চেতনা লাভ করিতেন, আর ভক্তগণকে বিষায় করিয়া দিয়া আবার ভাবসাগরে ডুবিতেন। এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে যে. শ্রীশ্রীমন্তাগবতের লীলাকে পুনজ্জীবিত করা গৌরলীলার এক প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ বুন্দাবন বিহার করিয়া মধুরায় গেলেন, তথন রাধা গোপীগণ সহিত বিরহে বিহবল হইলেন। তথন রাধা এই বিরহে বে সমুদায় রস আম্বাদন করেন প্রভু তাহাই করিতে, ও জগতকে আম্বাদক করাইতে, লাগিলেন।

পাঠক মহাশয় অবগত আছেন, প্রেমিক ভক্তের তিন ভাব,— মথা পূর্বরাগ, মিলন ও বিরহ। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব বিরহ। আর সর্ব্বাপেক্ষা নিরুপ্ত ভাব সিলন। মিলন অপেক্ষা পূর্বরাগ ভাল। আবার সেই প্রেকার জীবের তিন ভাব,—আননের আশাকে পূর্বরাগ বলে, জানন ভোগকে বলে মিলন, আর পূর্ব্বানন অরণতে বলে বিরহ। ইহার মধ্যে শেষোভাট সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। মিলন হইতে যে বিরহ মধুর, একপা হঠাং লোকে বিধাস করিবে না। কিন্তু যাহারা রসাম্বাদ করিয়ছেন ভাহারা, আমরা কি বলিতিছি, ভাহা বৃথিতে পারিবেন। বিশেষতঃ শ্রীমতীর প্লোক শ্রবণ করুন,—
"সঙ্গম-বিরহঃ-বিকলে বর্মিছ বিরহ ন সঙ্গমন্তস্তাঃ!

मकर्म मकरेथका वितरह उनाम ्राह्मकः ।"

যে পরিমাণে বিরহ দেই পরিমাণে আনন্দ, আর যে পরিমাণে বিরহ দেই পরিমাণে মিলনে আনন্দ। প্রভ্র কি ভাব তাহার কতক ভাব প্রীভাগবতের ভ্রমরগীতা পড়িলে জানা যায়। আনেকে অবগত আছেন, "রাই উন্নাদিনী" বলিয়া গীতের পালা স্কৃষ্টি হয়, আর জীবে উহার অভিনয় দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া পবিত্র হয়। এ "রাই উন্নাদিনী" প্রভুর পূর্বের্র, জগতে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। আর যাহা ছিল তাচা কথায়। কিয় প্রভু "রাই উন্নাদিনী" কি, তাহা কার্য্য ছারা দেশ নি। প্রভু কার্য্যে যাহা দেখাইলেন, তাহা কবিগণ অনুভবও কি পারেন নাই। একটা পদের বিচার করিব।

"রাই, কৃষ্ণকথা কইতে ছিল। কথা কইতে কইতে নীবৰ হইল॥"

প্রভু কৃষ্ণকথা কইতে গেলেন জমনি ভাবের তরঙ্গ উঠিল, উঠিয়া কণ্ঠ রোধ ও নিধাস বন্ধ করিল, ও অমনি নয়নতারা স্থির হুইয়া গেল।

এরূপ দৃষ্ঠ কোথা ছিল, কে কোথা দেখেছেন বা শুনেছেন? প্রভু আপনি করিয়া, ইহা দেখাইয়াছিলেন। প্রভু সমুক্তহীরে ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু নরন মূদিয়া, বেহেতু হুদরে শ্রীরুঞ্চকে দেখিতেছেন। তাই নয়ন মেলিতে প্রবৃত্তি হুইতেছে না। কিন্তু নয়ন মুদিয়া চলিয়াছেন তাই পদখালন হুইতেছে, আর ভক্তগণ ছঃথ পাইতেছেন। বলিতেছেন, "প্রভু, নয়ন মেলিয়া চলুন, পজ্যা ঘাইবেন।" সেই হুইতে "রাই উয়াদিনীর" গীত হুইল;—

"অনন করে যাইস্না, যাইস্না, ধীরে চল। ভূই নয়ন মুদে চলে যাবি, প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি ?"

প্রভিত্র কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত, তাহার আগমনের পুর্বের "জয়েদেব,"
"বিদ্যাপতি," "চণ্ডীদাস," ও "বিষমস্বন" উদিত হয়েন। এই উপরি উক্ত প্রেমিকভক্ত কবিগণ যেরপ কথার দারা প্রেমের হক্ষ কণা লইয়া থেলা করিয়া গিয়াছেন, প্রভু আপনার আচরণের দারা উহা জীবের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাই জীবে এখন সেই "প্রেমের হক্ষ্ম" তাৎপর্য্য বৃথিতে পাবিখারেন। জয়দেবের নায়ক বনমানী—রাখাল। তাহার নায়িকা সেইরূপ বনচারিণা—বাধা। উভয়ে জগতের কুটলতার কোন ধার ধারেন না, তাহারা প্রেমে পাগল। আবার ইইারাই শ্রীভগবান, তবে শ্রেম্বায়-বিবর্গ্জিত। জন্মদেব ইহাদের প্রেমের থেলা স্থললিত কবিতায় বর্ণনা করিয়া উহাতে অতি সিঠ স্থর দিলেন। সহজে লোকে সেই গীত শুনিলে পাগল হয়।

কিন্ত শ্রীজগরাথ দেবকে এই সম্দার গীত আরও ভাল করিয়া গুনান হইত। দেবদাসীগণ এই সম্দার গীত অভ্যাস করিতেন, করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে গান করিতেন ও নৃত্য করিতেন। এ দেবদাসীগণ দক্ষিণ দেশের মন্দিরে প্রতিপানিত হইত। ইহাদিগকে "মুরারী" বলে, আর দক্ষিণ দেশে পুতু এক মন্দিরের যত মুরারী ছিল সম্দার উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও কোন কোন হানের দেবদাসীগণের চরিত্র মন্দ্র, তব্ ভাহারা যথন স্ক্রেরে ঠাকুরের নিকট নৃত্য গীত করিত, তথন শ্রোতা ও দশকগণকে মোহিত করিত।

প্রভ বিরহ-বিহবল অবস্থায় জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন, সঙ্গে গোবিন। এমন সময় তাঁহার কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। ব্রিলেন জয়দেবের কবিতা গীত হইতেছে, রাগিণী গুজ্জরী। তথন আনন্দে উন্মন্ত হইয়া গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। গোবিন্দ পশ্চাৎ যাইতেছেন, প্রভুর এক্লপ হঠাৎ ক্রতগতি দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন। প্রথমে তিনি প্রভুর ক্রত-গমনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। পরে গমনের কারণ বুঝিলেন, তাহাতে অত্যন্ত চিস্তিত হইলেন। যিনি গীত গাহিতেছেন তিনি দেবদাদী— স্ত্রীলোক। প্রভু সন্ন্যাদী, মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চলিয়াছেন, কেন না তাহাকে আলিঙ্গন করিতে। প্রভু যদি বিহ্নল অবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন করেন, তবে চেতন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবেন। তাই গোবিন্দ তাঁহাকে নিবারণ করিতে তাঁহার পশ্চাৎ ধাইলেন। প্রভুর সহিত দৌড়িয়া কেহ পারে না, গোবিলও পারিতেন না, কিন্তু প্রভুর অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইতেছে। পথে সিজের কাঁটা দিয়া অনেক বাগান ঘেরা, স্বতরাং যাইতে নানা বাধা পাইতেছেন, গাত্রে কণ্টক ফুটিতেছে, অঙ্গ রক্তময় হইতেছে, কিন্তু তাহাতে প্রভুর ব্যথা বোধ নাই। প্রভু কেবল দৌড়িয়াছেন, অমন সময় গোবিন্দ প্রভুকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি? যিনি গাহিতেছেন তিনি স্তীলোক।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিবা মাত্র অমনি প্রভুর বাহ হইল। তথন দিরিলেন, আর বিহ্বল মনে গোবিন্দকে বলিলেন, "আজ তুমি আমাকে ক্রয় করিলে। আমিমদি প্রকৃতি স্পর্শ করিতাম তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সামার প্রাণ দিতাম। গোবিন্দ, তুমি স্সামিকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।"

প্রাকৃত কথা, এই ঘটনার ভক্তগণ বড় ভীত হইলেন, ব্রিলেন বে প্রাভুকে সত্ত নানা প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রভ দিবাভাগে রাধাভাবে জগৎ ক্লফময় দেখেন, জগতের কার্য্যে রুঞ্জীলা অনুভব করেন, আবার রঙ্জনীতেও বটে। স্বপ্নেও ভাহাই। 'কোন কোন দিন স্বপ্নে এক্নপ নিমগ্ন হয়েন যে, বেলা হইলেও উঠেন না। একদিন স্বপ্নে রাদলীলা দেখিতেছেন, শ্যা হইতে উঠিতেছেন না। বিশ্ব দেখিয়া গোবিন্দ প্রভুকে ডাকিলেন। প্রভু উঠিলেন, কিন্ত তাঁহার স্বপ্নের আবেশ গেল না। মনে করুন প্রভুর মনের ভাব দিবানিশি এই যে, ক্লফ্ড মথুরায় গিয়াছেন, তিনি রাধা, বুন্দাবনে একাকিনী পড়িয়া আছেন। যথন স্বপ্নে রাসরসে নিমগ্ন হইলেন, তথন "রুঞ্বিয়োগিনী" ভাব গিয়াছে। বোধ ছইয়াছে বুন্দাবনে শ্রীক্লঞ্জকে পাইয়াছেন। তাই প্রভাতে গোবিন্দ যথন তাঁহাকে উঠাইলেন, তথন প্রভুর হাণয় আনন্দে টলমল করিতেছে, বদন প্রফল্ল হইয়াছে। প্রভুর আননদ ও বিরহ বেদনা এত অধিক যে তাঁহার বদনে তাঁহার মনের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত ক্রিত। প্রভু দর্শনে চলিলেন, যাইয়া জ্ঞাগন্নাথকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, তিনি ত্রিভঙ্গ মরলীধর শ্রীক্ষণ থেহেতু প্রভু তথন বুলাবনে, আর দেইভাবে মন জাঁহার গর গর। প্রভু গরুড়ের স্তম্ভে হস্ত দিয়া দর্শন করিতেন, এই জাঁহার নিয়ম। আর অগ্রবতী হইতেন না। প্রথমে যে দিবস শ্রীজগরাও দর্শন करतन (प्र नियम ठोकूतरक क्नरप्र धतिशाहिस्तन विनया, शास्त्र भावात সেইরূপ করেন সেই ভয়ে অনেক দূর হইতে, অর্থাৎ গরুত্ের স্তম্ভের নিকট হইতে, দর্শন করেন। প্রভু স্বপ্লাবেশে গরুড়ের স্তস্তের নিকট দাঁডাইয়া, জগনাথ না দেখিয়া মুরলীধর কালাচাঁদকে দেখিতেছেন, এমন সময় কোন একটি স্ত্রীলোক দর্শন করিতে না পারিয়া গরুড়ে উঠিয়াছে, উঠিয়া দর্শন করিতেছে: এক পা গরুডের উপর, আর এক পা মহাপ্রভর স্কন্ধে দিয়াছে। প্রভ বিহবল, অবশ্র তাঁহার জ্ঞান নাই। কিন্তু গোবিন্দ ইহা দেখিলেন, দেখিয়া স্ত্রীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন। স্ত্রীলোক তাহার অপরাধ জানিয়া ভয়ে নামিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে জানিতেন, লোকের ভিডে, না জানিয়াই মহা-প্রভুর স্কন্ধে পা দিয়াছিলেন। কথা এই, প্রভু গরুড়ের নিকট গরুড় পক্ষীর ন্তায়, আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকেন। তিনি যে সেথানে আছেন তাহা বিদেশীয় মুদ্রিগণ জানিতে পারিত না। আর ঝদেশীর যাহারা, ভাহারাও অনেক সময়

লক্ষ্য করিতে পারিত না। সেই নিমিন্তই এরপ সন্তব হইত যে, প্রাভূ দর্শন করিতেছেন, আবর তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া অভ্য লোকে আরো দর্শন করিতেছে।

ষথন গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন, তথন প্রভু কতক বাফ পাইলেন, পাইয়া বলিতেছেন,—"গোবিন্দ, কর কি ? উনি স্বচ্ছদে দর্শন কঞন।" কিন্তু স্ত্রীলোক গোবিন্দের তিরস্কার শুনিয়া প্রভূকে দেখিবা মাত্র আত্তে নামিলেন, নামিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, তিনি না জানিয়া এরপ গহিতি কার্য্য করিয়াছেন; আর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "মাহা মরি কি স্মার্তি! জগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্ম আমি যদি এই মার্ত্তিকে পাইতাম তবে কৃতার্থ হইতাম। জগলাথে এ স্ত্রীলোণ্টণ মন এরপ নিবিষ্ট যে আমার ক্ষমে যে পা দিয়াছে তাহা ইহার জ্ঞান নাই।" সে যাহা হউক, প্রভু এ পর্যান্ত পূর্বনিশির স্বপ্ন প্রভাবে শ্রীজগল্লাণকে দুর্শন করিতে বনমালী একিঞ্চকে দর্শন করিতেছিলেন, এখন এই স্ত্রীলোকের কাণ্ডে কতক বাহ্য পাইয়া আর শ্রীক্লঞকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিতেছেন, জগনাথ, বলভদ্র ও স্বভ্রা! তথন সন্তাপিত হুইয়া বাসায় প্রত্যাগমন ক্রিলেন। মনের ভাব যে এক্সিফকে হারাইয়া পাইয়াছিলেন, এখন হাহাকে আবার হারাইয়াছেন। বাদায় বদিয়া বামহতে বদন রাখিয়া নয়ন মুদিয়া আমোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন; কথন বা নয়ন উন্মালন করিয়া নথ দিয়া মুত্তিকায় ত্রিভঙ্গাক্তি লিখিতে লাগিলেন, আর নয়ন জলে উহা ধৌত হওয়ায় পুন: পুন: এই চিত্র লিখিতে লাগিলেন। আহা! যদি প্রভুর তথনকার মুখের এই ছবির একটা ফটোগ্রাফ পাইতাম তবে জীবন স্থপে কাটাইতে পারিতাম। প্রিয়জনের বিরহ বছদেশে কবিগণ কর্তৃক বণিত হইয়াচে। কিন্তু প্রভু ষেরূপ কৃষ্ণ-বিরহরস প্রকাশ করিলেন, ইহা জগতে কেহ কথন স্বপ্নেও অফুভব করেন নাই। প্রভুর এই অবস্থায় সমস্ত দিবা , গেল, ক্রমে সৃদ্ধা আসিতে লাগিল, সেই সঙ্গে প্রভুর বিরহ ঝেনা বাড়িতে লাগিল। বিরহ বেদনার কথা সকলে শুনিয়াছেন, কিছ কিছ স্মাপনা আপনিও ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু বিরহ বেদনায় কে কোপায় বাণবিদ্ধ মন্দ্রবোর স্থায় "উছ: মরি, উছ: মরি" বলিয়া সন্তাপ করে ১ বুশ্চিক দুংশনে মরুষাকে অস্থির করে, দৃষ্ট ব্যক্তি জালার গড়াপড়ি দিয়া - 🗕 থাকেন, কিন্ত কে কোথা বিরহ বেদনার ধূলায় গড়াগড়ি দেয়। অবশু ভারি শোক পাইলে লোকে গড়াগড়ি দিয়া থাকে, মূর্চ্চিত হয়, আর শোক কেবল বিরহ হইতে উৎপত্তি। কিন্তু শোকের প্রধান কারণ বিরহ নহে, নিরাশ বিরহ। প্রিয়জনকে হারাইয়াছেন, আর যিনি শোকী, তিনি ভাবিতেছেন যে শুধু তাঁহাকে হারাইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহাকে চিরজীবনের মত হারাইয়াছেন। সেই নিমিত্ত শোক এত ছঃখকর হয়। যদি শোকিব্যক্তি জানিতে পারে যে, তাহার প্রিয়জনকে পরকালে আবার পাইবে তবে অমনি শান্তি লাভ করে।

আমেরিকা দেশে একটি অন্কৃত ঘটনা লইয়া সংবাদ প্রের মধ্যে বিপুল বিচার হয়। একটি অটাদশ বর্ষ বয়স্বা যুবতী মরিয়াছেন, আর ভাহার আয়ীয়গণ তাহার মৃতদেহ লইয়া, সে দেশের নিয়মায়্লারে, নিশিতে জাগরণ করিতেছেন। তাঁহারা জন কয়েক স্ত্রীপুরুষে মৃত দেহের নিকট আছেন, এক একজন করিয়া জাগিতেছেন আর সকলেই ঘুমাইতেছেন। ইহার মধ্যে একজন দেখিতেছেন সেই মৃতদেহের নিকট মৃত যুবতীটি দাঁড়াইয়া যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। তথন তিনি ভয়ে চীৎকার করিলেন, আর সেই শব্দ শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা দশজনে এইরূপ সেই বালিকার পরকালের জয় দেখিলেন। যুবতীর জন্ম তাঁহার জননী শোকে পাগল হইয়ছিলেন। তিনি অন্ত স্থানে দ্রেছিলেন, তাঁহার কন্তাকে পরকালে দেখিতে পান নাই, কিন্তু দশক্ষাণের মুখে শুনিলেন, বিশ্বাস করিলেন, তথন শোকে ভুলিয়া নুত্য করিছে লাগিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার কন্তা মরে নাই, জীবিত আছে, পুন-শ্বিলনের আশা হইল, তাঁই শোক গেল।

বিরহ বেদনা পূণ্রণে উদয় হইলে "দশ দশা" উপস্থিত হয়। শীরণ তাঁহার রস শাস্ত্রে "দশদশার" ঐ সমুদায় লক্ষণ নিদ্ধারিত করিলেন; যথা,—

> "চিন্তাত্র জাগরোদেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। গুলাপো ব্যাধিকুনাদো মোহো মৃত্যুর্জশাদশঃ॥"

অর্থাৎ (১) চিন্তা, (২) জাগরণ, (৩) উদ্বেগ, (৪) রুশাঙ্গতা, (৫) অঙ্গের মালিন্তা, (৬) প্রলাপ, (,৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (১) মুছের্গ, (১০) প্রায় মৃত্যু কি মৃত্যু।

বিরহে এই দশটি দশা উপস্থিত হয়ৣ৾। জীরে ইহা পূর্কে জানিতেন

না। সহাপ্রভুৱ ভাব দেখিয়া ইহা জানিলেন । প্রভুৱ কৃঞ্চ-বিরহে একপ নয়টী দশা প্রতাহই হইত, আর দশমী দশা মাঝে মাঝে হইত। রজনী উপস্থিত হই**লে** প্রেভ্ নয়ট দশায় অভিভূত হইয়া ছট্ফ্ট করিতেছেন, শেষ দশাটি অর্থাং মৃত্যু দশাটি কেবল বাকি রহিয়াছে। সরূপ রামরায় চেষ্টা করিয়া প্রভূকে নানা উপায়ে সাস্থনা করিতেছেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া ক্লফ্ট্যাত্রার স্কৃষ্টিও পরি-বৰ্দ্ধন হইল। মনে ভাবুন বদন অধিকারী যেন রাধাকে লইয়া ক্লফ্ক-যাত্রা করিতে-ছেন। সে কিরপ—না, যেরূপ সরূপ রামরায় প্রভুকে লইয়া গন্তীরা লীলা করিতেন। তবে সর্রপ রামরায় প্রকৃত রাধাকে লইয়া ক্লম্ভ-যাত্রা করিতেন. বনন সেই দেখা দেখি প্রকৃত রাধাকে না পাইয়া, রাধা সাজাইয়া তাহাকে প্রভার উক্ত কথা শিথাইয়া, ক্লফ-যাত্রা করিতেন। প্রভু ঘন ঘন মৃত্র্য যাইতে-ছেন. প্রলাপ করিতেছেন, কখন বা নিজেই বাছলাভ করিতেছেন। মথুন ক্ষণিক চেতনা লাভ করিতেছেন, তথন সরূপ রামরায়কে বলিতেছেন, "উপায় কি ? বল। আমি আর মহা করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। রামরায় একটি শ্লোক পড় দেখি যদি আমার হৃদয় শীতল হয়।" কখন বা সর্প্রেক বলিতেছেন, "একটা ক্লফ্যঙ্গল গাত গাও দেখি, যদি প্রাণে বাচি।" রামরায় খ্রীমভীর পর্বরাগ বর্ণনা করিয়া তাঁহার নিজক্বত শ্লোক মুস্বরে পাঠ করিলেন। সর্রপ জয়দেবের রাসের পদ গাইলেন। ক্রমে প্রভুর মনের ভাব ফিরিল। হৃদ্যে আনন্দের তরঙ্গ স্থাসিল, পরে প্রভু দিশেহারা হইয়া নত্য আরম্ভ করিলেন। অধিক রজনী হটতেছে দেণিয়া সরূপ ও রামরায় উভয়ে অনেক যত্ন করিয়া, কতক বল ছারা, প্রভুকে শয়ন করাইলেন। শোয়াইয়া, প্রদীপ নির্কাণ করিয়া, বাহির হইতে শিকল দিয়া, শ্বারে গোবিন্দ কি সরূপ কি উভয়ে শ্বয়ন করিলেন। প্রেতু শ্বয়ন করিয়া কোন দিন নিজা গেলেন, কোন দিন বা উচ্চৈঃপরে নাম জ্পিতে लाशिटलन।

প্রভূ একদিন প্রভাতে নিদ্রা হইতে ইন্টিয়া দেহের সমুদায় কার্যা আভাস বশতঃ করিলেন। সমুদ্র মানে গমন করিলেন, পরে দর্শনে দাঁড়াইলেন। কথন একবারে বিহল অবস্থা, আপনার ভাবে আছেন; কথন বা লোকের সহিত কথা বলিতেছেন। সে কথা কি ভাষা বুরুন; বলিভেছেন, "কে গা ভূমি বাপ, কে গা আমার বাপের ঠাকুর, ক্ষম্ব কোন্ পথে গিরাছেন বলিতে পাব গু" সে চূপ করিয়া থাকিল, তথন

আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভুমি বলিতে পার, তিনি কোথা গেলেন ?" কেহ বা বলিল, "পারি, আইদ আমার সঙ্গে। আমি দেখাইয়া দিব।" ইহা বলিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। প্রভু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সে মন্দিরের মধ্যে যাইয়া প্রভকে দিংহাসনের অগ্রে রাখিয়া আঙ্গলি নির্দেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে ভোমার রুক্ত।" ঠাকুরও রুক্তকে পাইয়া মহাস্থ্যী। :যে দিবস প্রভু স্বপ্নে কৃষ্ণকে পাইয়া গরুড়ের পার্মে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ দেখিতেছিলেন, এমন সমন্ম তাঁহার ক্ষমে আর্চু স্ত্রীলোকের স্পর্শে চেতন পাইয়া আবার রুঞ্চকে হারাইয়া সমস্ত দিন রাত্রি রোদন করিয়াছিলেন, সেই রঙ্কনীতে এক অন্তত ঘটনা ঘটিল। অধিক রাত্রি দেখিয়া সরূপ ও রামরায় প্রভুকে কতক বল দারা ও কতক বুঝাইয়া শয়ন করাইয়া, আপনারা শয়ন করিলেন। রামরায় গৃহে গেলেন, কিন্তু সরূপ নিজ কুটিরে না মাইয়া প্রভুৱ দারে শগন করিলেন; কারণ দেখিলেন প্রভু যদিও শুইলেন, তবু ঘুমাইলেন না, উচ্চ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগি-लन। नामकीर्जन इंग्रेट्ड अपन मगग्न প্রভু इंग्रेट नीत्रव इंग्रेट्न। প্রভ ঘুমান নাই বলিয়া সরূপও জাগিয়া আছেন। প্রভবে নীরব দেখিয়া ভারিলেন, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া বাহির হইতে শিকল খুলিয়া অভ্যন্তর ঘাইয়া দেখেন, সর্বনাশ! গৃহ শৃক্ত !! প্রভু নাই !!! প্রভু কিরপে কোণায় গেলেন ? সদর দরজায় যেরপ শিকলি সভয়া ছিল দেইরূপ আছে। দেখানে আবার গোবিন্দ ও সরূপ শয়ন করিংা, গুহের মধ্যে তুই দিকে তুই দার আছে, তাহাতেও খিল দেওয়। তবে প্রভূ কিরপে বাহির হইলেন ? কিন্তু সে সামান্ত কথা! প্রধান কণা, প্রভু কোথা গেলেন গ

তথন কলরব হইল, সকলের নিকট সংবাদ গেল, সকলে প্রভ্র জন্নাসের নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিলেন। দীপ জালিয়া তন্নাস করিতে করিতে দেখিলেন যে, প্রীমন্দিরের সিংহ্ছারের উত্তর দিকে প্রভ্ পড়িয়া আছেন। প্রভূকে পাইয়া সকলে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া সকলে মহাভীত ও চিন্তিত হইলেন। দেখিলেন, হস্ত, পদ, কটি ও প্রাবার যত অস্থিসন্ধি আছে সম্দায় শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে হইয়াছে কি না, প্রভূর হস্ত পদ ও দেহ অতি দীর্ঘ হইয়াছে। প্রভূর দেহ তথন আর মহবোর দেহ বলিয়া বোধ হইতেছে না, উহা এ৬ হস্ত লম্বা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে আবার উত্তান নয়ন। মুথ দিয়া ফেন শড়তেছে। এমন কি, প্রভুব দশা দেখিয়া সকলের হন্ত হুংথে বিদীর্ণ ও ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তথন সরগ প্রাভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে ক্ষণ নাম করিতে লাগিলেন। একপ করিতে করিতে করে নাম প্রবেশ করিল। তথন প্রভু "কাঁহা, কাঁহা," এই শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে "হরিবোল" বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আর অন্থিসন্ধি সমুদায়, যাহা বিচ্ছির হইয়া গিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ যথা স্থানে আসিয়া জোড়া লাগিল।

প্রস্থ উঠিয়া নিজেথিত ব্যক্তির স্থায় এদিক ওদিক চাহিতে লাগি-লেন। বিবরণ কি, জিজ্ঞায় হইয়া প্রভূ সরূপের মূণ পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "ব্যাপার কি বল দেথি ?" সরূপ বলিলেন, "আগে ঘরে চলুন সেথানে বলিব।" বাসায় আসিয়া সরূপ সম্লায় কথা বলিলেন। প্রভূ বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার কিছু মনে নাই। কেবল এই চুকু মনে আছে যে, চঞ্চল রক্ষ আমাকে দর্শন দিয়া অদশন হইলেন, আর আমি ঠাহার উদ্দেশে ঠাহার পশ্চং ঘাইতেছিলাম।"

এই লীলাটা রবুনাথ দাস তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন। তিনি ইহা প্রভাক্ষদর্শন করেন, তিনি প্রভুকে তল্লাস করিতে. গিয়াছিলেন। যথন গ্রাহ্বকার এই লীলা প্রথম অবগত হইলেন, তথন তাঁহার মনে একটা কথা উনর হইয়াছিল। প্রভুর দেহে যতরূপ অলোকিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যে একটা রহস্ত বরাবর দেখা ঘাইবে। অর্থাং যদি তাঁহার দেহে কোনরূপ আলোকিক ভাব দেখা গিয়াছে, তবে তাহার বিপরীত ভাব তাহার পরে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা প্রভু যদি কান্দিতেছেন, তাহার পরে নিশ্চিত ছাসিবেন। প্রভুর খাস বদ্ধ, তাহার পরে প্রভুর এরূপ ঝড়ের ভাগ দাধা হইতেছে না। এই প্রভুর অঙ্গ লোহদণ্ডের ভাগ শক্ত, আবার দেখিবেন যে, উহা এত কোমল হইয়াছে যেন উহাতে আহি মাজ নাই। এই প্রভু এত ভার হইলেন যে তাহাকে ক্রোড়ে করে এরূপ মারা কাহারও নাই, আবার এরূপ লঘু হইলেন মে, যে সে তাহাকে ক্রোড় করিয়া লইয়া বেড়াইতে পারেন। এ সমুদার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, প্রভুর অন্ধি গ্রিছ শিথিল হইয়া তাহার হন্ত, পদ, দেহ

দৈৰ্ঘ্যতা পাইয়াছিল, তথন তাঁহার বিপরীত ভাব কি প্রকাশ পাইয়া-ছিল? দেখিলাম যে, ঠিক তাহাই হইয়াছিল। সে অছুত কাও প্রবণ কলন।

একদিন প্রভু, সরূপ ও রামরায়ের: দঙ্গে, নিশি যাপন করিতেছেন। কথন সর্ক্রপ গীত গাহিতেছেন, কথন রামরায় শ্লোক বলিতেছেন ও তাহার অর্থ করিতেছেন। ছই প্রহর নিশি হইল, তথন উভয়ে প্রভুকে সাস্ত্রনা করিয়া, শয়ন করাইয়া গ্রহে গেলেন। কেবল গোবিন্দ দ্বারে প্রভার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রহিলেন। প্রভ শরন করিয়া নিদ্রা গেলেন তাহা নছে, উচ্চৈঃম্বরে নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ কৰিতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ নীরব হইলেন। তথন প্রভু নিজা গিয়াছেন কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত গোবিন্দ গহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখেন পর্ব্বকার দিনের মত তিন দারে কপাট, কিন্তু প্রভু নাই। তথন দৌডিয়া গমন করিয়া সরূপকে সংবাদ দিলেন। ভক্তগণ যিনি যেখানে ছিলেন দৌডিয়া আসিলেন, আর প্রদীপ জালিয়া প্রভকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। সেবার প্রভকে শ্রীমন্দিরের সিংহছারের উত্তর দিকে পাইয়াছিলেন। তাই প্রথমে দেখানে তল্লাদের নিমিত্ত গমন করিলেন, "কিন্তু ঠিক সেখানে পাইলেন না। দেখেন যে সিংহলারের উত্তর দিকে নয়, দক্ষিণ দিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুর ঘরে তিন দ্বার, তাহা খোলা হয় নাই, অথচ প্রভু ঘরে নাই! যেখানে প্রভুকে পাওফ গেল তাহাতে বুঝা গেল যে প্রভু তিনটি অনুনত প্রাচীর লংখন করিয়া আদিয়াছেন। রবুনাথ দাস সেই তল্লাসকারীর মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি তাঁহার স্তবাবলীতে এই ঘটনা লইয়া বলিতেছেন : যথা-

> "অমূদ্যটো দারত্রয়মুকচি ভিত্তিত্রয়মহো বিলজ্যোটিজঃ কাণিজিক ধুরভিমধ্যে নিপতিতঃ। তন্দ্যৎ সংকোচাৎ কমঠ ইব রুষ্ণোকবিরহাদ্ বিরাজন গৌরাস্থো হ্লয়েউদ্যুদ্মাং মৃদয়তি॥"

সকলে দেখেন যে প্রভূ পড়িয়া আছেন। আর তৈলঙ্গী গাভীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, অতি যলের সহিত তাঁহার অঙ্গ ভাঁকিতেছে, তাহারা যেন তাঁহার অঙ্গরক্ষা করিতেছে। গাভীগণ প্রভূকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেনা। ভক্তগণ যাইয়া প্রভূকে কিরুপ দেখিলেন? "পেটের ভিতরে হস্তপদ কুর্মের আকার। মুথে ফেন পুলকান্ধ নেত্রে অঞ্ধার॥ অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুন্নাওফল। বাহিরে জড়িম। অস্তরে আনন্দে বিহল॥"

চরিত।মৃত।

পূর্বে বথন প্রভুর দেহ দীর্ঘতা লাভ করে, তাহার বর্ণনা, চরিভায়ুতে এইরূপ আছে,

> "প্রভু পড়িয়া আছেন নীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়। আচেতন দেহ নাসায় খাঁস নাহি বয়॥ একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন হাত। অস্তি গ্রন্থি তিন চর্ম আছে তাতে মাত্র॥ হস্ত পদ গ্রীবা কটি অহিসন্ধি যত। একেক বিত্তি তিন হইন্নাছে তত॥"

এখন উপরের লিখিত দেহের ছই অবস্থা দেখিলে জানা যায়, উঠা পরস্পর বিপরীত। প্রভু এইরূপে পড়িয়া আছেন, প্রভুর চতুপার্দে গাভী, তাহারা প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবেনা!

> ''গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর অঙ্গ। দুর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ গন্ধ॥"

ভক্তগণ প্রভূকে চেতন করাইবার নিমিন্ত জনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুই হইল না। পরে প্রভূকে গৃহে জানান হইল। সকলে চিন্তিত, মনের ভাব এইবার বৃদ্ধি প্রভূকে হারাইলেন। গৃহে সকলে উচ্চ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বছক্ষণ পরে প্রভূর কর্ণে নাম প্রবেশ করিল, প্রভূ হংকার করিয়া "হরি বোল" বিলিয়া গির্জিয়া উঠিলেন। না, পরে উঠিয়া বদিশেন। প্রভূ যেই মাত্র চেতনা লাভ করিলেন, অমনি তাঁহার দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত ইইল।

প্রীমন্তাগবত প্রস্থে অন্ত সাধিক তাবের কথা লেখা আছে। কিন্তু প্রভু দেখাইলেন, অন্ত কেন, প্রেমভক্তির চর্চাতে, কত অন্ত সাধিক তাবের উদয় হয়। যোগ-সাধনে যে ফল, প্রেমভক্তির চর্চাতে তাহা সমুদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথচ ভগবানকে পাওয়া যায়। প্রেমভক্তি চর্চাকেই বলে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ-সাধনের প্রধান উপায়, নামকীর্তন।

প্রভূ চেতনা পাইয়া এদিক ওদিক চাইতে লাগিলেন। যাঁহাকে দেখিতে যান তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতি তঃখে ও ক্লেশে সর্রপকে ৰলিভেছেন, ''তোমরা আমাকে স্থুথ হইতে বঞ্চিত করিয়া এথানে আনিলে কেন ?" সরূপ বলিলেন, "প্রভু, স্পষ্ট করিয়া৷ বলুন আমরা কিছু বুঝিতেছি পা।" প্রভু বলিলেন, "আমি বেণুর গীত শুনিয়া বুন্দাবনে গেলাম। দেখি, কানাই গোষ্ঠে বেণুঝানন করিতেছেন। ভাছার পরে বেণু-সক্ষেত শুনিয়া শ্রীমতী রাধা নিভতনিকুঞ্জে আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ করিলেন, আর আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ীলাম। ক্লফের শ্রীপদে মঞ্জীর ও কটিতে কিঞ্চিণী বান্ধিতে লাগিল স মধুর ধ্বনিতে আমার কর্ণ মুশ্ন হইল। গোপী, রাধা, ক্লফ্ক সকলে 🧢 পরিহাস, নৃত্যগাঁত করিতে লাগিলেন। আমি স্কথে এই সমুদন্ত দ িকরিতেছি. এমন সময় তোমরা আমাকে বলপূর্বক ধরিয়া আনিলে। 🥒 কি কাজ ভাল করিলে ?" প্রভু ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগি 🦠 বলিতে ৰলিতে প্ৰভুৱ অনেক বাহু হইল। তথন বুঝিতে পাি ি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহাতে একটু লক্ষিত হইলেন। কিন্তু মনের ে একেবারে গেল না। বলিলেন, "সরূপ। তাপিত অঙ্গ জুড়াও, জুড়াও; গ্রামার প্রাণ অস্থির হইয়াছে।" সরূপ প্রভুর মনের ভাষে বৃঝিয়া এই শ্রেক পড়িলেন, যথা শ্রীভাগবতে ক্লফের প্রতি গোপীর উক্লি:—

> "কান্ত্ৰান্ধ তে কলপদামৃতবেগু গীতং সংশ্বাহি । গাঁচ চিন্তিতান্তলেজিলোক্যাম্। ত্ৰৈলোক্যমেটভগমিদঞ্চ নিনীক্ষ্য ক্লাং মনগোধিত লভায়ণাং পুলকান্যবিত্ৰন ॥"

"হে অঙ্ক! ( এরিক ) আপনার কলপদ অমূতায়মান বেণুগীতে সম্মোহিত হইয়া ত্রিলোকী মধ্যে কোন স্ত্রী নিজ ধর্ম হইতে বিচলিতা না হয় ? অধিক কি, তোমার এই ত্রৈলোক্য সৌভগ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া গাভী পঞ্চী, বৃক্ষ এবং মুগগণও পুলকসমূহ ধারণ করিয়াছে।"

শ্লোক শুনিবা মাত্র প্রভু শ্লোক বর্ণিত রেদে প্রভু নিমগ্ন হইলেন। অর্থাৎ যে গোপী উপরের কথাগুলি কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, প্রভু সেই গোপী হইলেন, হইয়া উপরের শ্লোকের ভাব লইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। যেন কৃষ্ণ ঠাহার সম্মুখে। আরো বিস্তার করিয়া

খনি। রুফ রাসের নিশিতে বেণুগান করিলেন। গোপীগণ আদিলেন, ভখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উপেকা করিলেন; বলিলেন, "তোমরা বাড়ী ছাও, পতিসেবা কর গিয়া।" সেই কথার উত্তর এক গোপী দিলেন ভাহার ভাব "কাস্তাঙ্গতে" শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রভু এখন সেই গোপী হইরা ক্লফকে সেইরপ উত্তর দিতেছেন। গোপী বাহা বলিরা-ছিলেন, তাহা ত ৰ্ণিনেন, আর সেই ভাব নইয়া উহা প্রক্ষটিত করিতে লাগিলেন। ইহাকেই বলে "প্রলাপ"। প্রভু বলিতেছেন আর শরপ প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া সেই প্রলাপ গুনিতেছেন। প্রভৃ সেই গোপীভাবে, কি সেই গোপী হইয়া বলিতেছেন, ( যেন ক্লম্ভ তাঁছার সম্মুখে, ) "হে কৃষ্ণ, এই কি ভোমার উচিত? আমরা কুলবালা, কুটীনাটী জানি না, গৃহধর্ম করিতেছিলাম। এমন সময় তোমার বেণুগীত কর্পে প্রবেশ করিশ। তোমার বেগুকে উপেক্ষা করে ত্রিজগতে এরূপ কেইই লাই। সেই বেণুধ্বনি যাইয়া আমাদের চিত্তকে বন্ধন করিল, করিয়া তোমার চরণে আনিল। স্থামাদের স্ত্রীলোকের কল্পা, কুলের ভয়, দংসারের মমতা সমুদ্ধই জান্যের ন্যায় ছিল, কিন্তু তোমার বেণুগীতে সমুদর নষ্ট করিল। আমরা এখন জগতে আমাদের যাহা কিছ প্রিয়-ছিল সমুদ্ধ তোমার নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া, পথের ভিধারী হইয়া, তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম। এখন তুমি আমাদিগকে বল, 'বাড়ী যাও, অধর্ম করিও না।' একথা কি উচিত ?" বলিতে বলিতে প্রভুর মুখে ক্ষোভের চিহ্ন আসিল; তখন আবার বলিতেছেন, "তুমি বল বাড়ী যাও! আমরা কোথায় যাবো? আমাদের বাড়ী কোথায়, আমাদের কি আর বাড়ী আছে? আমরা সমুদয় বিসর্জন দিয়া আদিয়াছি, বাড়ী গেলেই বা তাহারা লইবে কেন? তোমার নিমিত্ত তাহাদিগকে ছাড়িলাম, এখন তুমি ছাড়িলে কোথা যাইব ? তুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই। তোমা ব্যতীত আমাদের আর কিছু ভাল লাগে না। एह निक्षां! (इ প्राण। (इ প्राणंत প्राण! आमता उपायशीन अवना, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।" প্রভু গোপীভাবে এইরূপ ক্লফকে প্রেম-তিরস্কার করিতেছেন, ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ বাজ হইল। তথন সরূপ ও রামরায়ের বদন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "তোমগা ত সরূপ আর রামরায়, আমি ত কৃষ্ণচৈত্য। আমি এখন কি প্রলাপু

করিলাম ? আমার বোধ হইতেছিল যে, যেন আমি সেই গোপী যিনি রাদের রজনীতে ক্লফকে তিরস্কার করিরাছিলেন। ক্লফ যেন আমার সন্মুধে দাঁড়াইয়া। আমি সেই গোপীর ন্তায় উাঁহাকে তিরস্কার করিতে-ছিলাম। একি প্রলাপ করিলাম ?" ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্নল হইলেন।•

এইরপে প্রভ্ যথন জাঁহার ক্লফ্টতেত্যন্ত সম্পূর্ণ ভাবে লোপ করিরা গোপীভাবে ক্লফের চর্চা করিতেন, তাহাকে "প্রলাপ" বলে। যেহেতু তিনি জাহাকে প্রলাপ বলিতেন। আর এই প্রলাপে তাঁহার প্রকটের শেষ দ্বাদশ বর্ষ গিয়াছিল।

পরে শুহন, প্রভু আবার বিহবল হইলেন, আবার গোপী কি রাধা হইলেন, তবে ভাব একটু পরিবর্ত্তি হইল। তথন পুর্ব্ধে রুষ্ণকে যে ওলাহন দিতেছিলেন তাহা ছাড়িয়া, সরূপ রামরায়কে সধী বোধ করিয়া, তাঁচংদিগকে মন উঘাড়িয়া, মনের ছঃখ বলিতে লাগিলেন। রুষ্ণকে ছাড়িয়া সধীগণকে সম্বোধন করার মানে আছে। তথন মনের মধ্যে যে ভাব উদয় হইল, তাহা রুষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলা অপেকা সধীগণকে বলাই স্বাভাবিক। বলিতেছেন, "সথি! দেখ, রুষ্ণের অভায় দেখ, আমাদিগকে ক্লের বাহির করিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমরা যে কুলের হির হই সে কি সাধে? রুষ্ণের মুখের কথা অমৃত হইতেও মং জ্যের কর্পের স্বর কোকিলকে লজ্জা দেয়, রুষ্ণের গীতে শ্রোভা : এ হয়, আর বেণু গানে জগতের চিত্ত এলাইয়া পড়ে। এই রুব্দের মাধুর্য্য আস্বাদ করিতে না পারিয়া লল্মীগণ তপত্যা করিতেছেন, হায়! যাহার কর্ণ রুষ্ণের অমৃতভাষা শুনিল না সে কর্ণ বিধির।"

প্রভু যত বলিতেছেন ক্রমেই হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িতেছে। "সে বধির" এ কথা বলিতে বলিতে মনে উদর হইল যে, ক্লঞ্চ সেগানে নাই। তখন বিবহিনী ভাবে ক্লঞ্কণামৃত হইতে এই শ্লোক পড়িলেন;—

"কিমিহ কুণুমঃ কন্ত ক্রমঃ কুতং ক্তমাশরা, কথ্যতঃ কথানন্তাং ধন্তামহো হৃদয়েশরঃ। মধুর মধুর শ্বেরাকারে মনোনয়নোৎসবে, কুণণ কুণণা কুলে তৃকা চিবংবত লম্বতে॥"

শোকের বিচার ছই প্রকারে করা যায়। পণ্ডিত কবিগণ একটী রাধার

উক্তি শ্লোক আওড়াইয়া ভাহার ব্যাখ্যা করেন, সে একরূপ। প্রভু আপনি রাধা হইয়া বিচার করিতেন, প্রভু রাধা হইয়া রুঞ্চ-বিরহে মৃতবং হইয়া স্থীগণকে বলিতেছেন;—

"স্থি, উপান্ন বল কি করি, কি করিয়া কৃষ্ণকে পাই। এদিকে তোমরাও আমার মত কাতরা আছে, আবার আমার ছঃখ তোমাদের ছাচ্চা আর কাহাকে বলি ? কৃষ্ণের নিমিত্ত যাহা করিলাম সেই ভাল, আর তাঁরে ভাবনা করিব না। স্থি, কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্ত কথা বল।"

বিষম্পল উপরি উক্ত শ্লোকে রাধার বিরহ বর্ণনা করিলেন। প্রভু সেই স্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। শ্লোক পড়িবামাত্র প্রভু আপনি রাধা হইলেন, হইয়া শ্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিক কবি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, "শ্রীমতী বিরহে কাতরা হইয়া ইহাই বলিলেন ইত্যাদি।" আর প্রভু আপনি রাধা, স্পতরাং তিনি আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তাই প্রভু বলিতেছেন, "স্থি! আমার অবস্থা শ্রবণ কর ইত্যাদি।" এখন বিষ্মঙ্গলের "কিমিহ রুণ্ম" শ্লোকে প্রভু রাধা হইয়া কিরপ ব্যাখ্যা করিলেন তাহার আভাস বলিতেছি।

প্রভ্র মনের ভাব, তিনি আগনি রাধা, আর সরপে রামরায় কাজেই তাঁহার সথী! রুফকে হারাইয়াছেন, হারাইয়া সকলে বসিয়া হাহাকার করিতেছেন। প্রভ্র মনে আশা ও নিরাশা উভয়ে থেলা করি-তেছে। যথন আশা আসিতেছে তথন স্থীগণের পানে চাহিয়া বলিতে-ছেন। যথাপদ:—

> "তোমরা আমার প্রিয়দখী উপায় বৃদ্ধি বল না। তোমরা জান মন প্রাণ প্রবোধ দে মানে না॥"

বলিতেছেন, "তোমরা নিজ জন, আমার মন জান, তোমাদের আর খুণিয়া কি বলিব ? তোমাদের প্রবোধবাক্যে আমার কোন লাভ হইতেছে না, প্রবোধে শান্ত হইতে পারিতেছি না। এখন উপায় বল কি করি ? কোপা যাবো, কি করিব, কারে মনের ব্যথা বলিব। কিরূপে রুঞ্চ পাবো, তাই বল।"

আবার এই ভাবের আর এক পদ শ্রবণ করন। প্রীমতী সধীগণ লইমা বসিয়া ক্লঞ্চের নিমিত্ত বিলাপ করিতে করিতে বনিতেছেন;— "বৈর্য্য ধরি, রোদন সম্বরি, শুন আমার বচন শুন।" অর্থাৎ শ্রীসতী আপনি স্থীগণকে বলিতেছেন, "চুপ কর, আর কেঁনো না, এখন আমার পরামর্শ শ্রবণ কর।" বিষমঙ্গলের শ্লোক আওড়াইয়া প্রভু চুপ করিলেন, কুষ্ণের উপর একটু ক্রোধ হইরাছে; বলিতেছেন, "আমি দেখিতেছি আমা-দের পক্ষে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল, কুষ্ণের নিমিত্ত বিস্তর করিয়াছি। আমার বাহা কিছু আছে সমুদার দিয়াছি, তবু তাঁহার কপা সাম না। অতএব এরপ নিষ্ঠুর কৃষ্ণকে ভজনা না করাই ভাল।"

ি হে কুপাময় পাঠক, আপনি কি মানতঞ্জন গীত শ্ৰ ক্রিয়াছেন ? সেই গীতে দেখিবেন, শ্রীমতীর ক্লঞের উপর ক্রোধ সাছে, তাই বলিতেছেন, "কুঞ্চনাম আর করিব না।"

স্থী। কৃষ্ণ ভজিবে না তবে কাহাকে ভজিবে ?

রাধা। সিদ্ধিনাতা গণেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কি িলা দ্যাময় মহেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কৃষ্ণ কুটিল, চঞ্চল, নি তাঁহাকে কি আনাদের ভায় অবলার ভজনা সম্ভব হয় ? কৃষ্ণ ভজিব যাহাতে কৃষ্ণনাম স্থায় তাহাও নিকটে রাখিব না।

স্থী। তোমার কেশ লইয়া কি করিবা ? কেশে যে কুঞ্চনা ায়। রাধা। মুণ্ডন করিব।

স্থী। তোমার কৃষ্ণবর্ণ খ্রামা স্থীর কি করিবা ?

রাধা। তাহাকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দাও।

কৃষ্ণযাত্রার মানভঞ্জন পালার এইরূপ রাধা ও স্থীতে কথাবার্ত্ত দেখিবেন। এ কোথা হইতে আসিল ? ইহা মহাপ্রভুর প্রলাপ হইতে মহাস্তগ্র পাইলেন।

তাহার পরে প্রাঠ্ বলিলেন যে, "কৃষ্ণকে বিস্তর করা হইয়াছে তাহাকে আবা ভজিব না।" প্রাভূ ইহা বলিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার অনয় মধ্যে যেন কে একজন আছেন। তিনি কে, জানিবার জন্ম নম্দিদেন, মুদিয়া ঠাউরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে, যে কৃষ্ণকে তিনি ত্যাগ করিবেন বলিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণ তাঁহার ফ্লিয় মধ্যে আছেন, আর তিনি পরিত্যক্ত না হয়েন, ইহার নিমিত্ত ক্ষ্ণর বদনে মধুর হাস্তের সহিত তাঁহার পানে চাহিতেছেন। অর্থাৎ যেন রাধা কৃষ্ণকে ত্যাগ না করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ রাধাকে অনুনম্ন বিনম্ন ক্রিতেছেন।

প্রভ ইহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "একি সর্বানা। ক্লয়তক ত ছাড়া হইল না, হইল না। তিনি ধে আমার হৃদয় মধ্যে অফুনেশ कारहन। उँशिक इन्त्र श्रेटक किन्नत्न व्यवस्त्र किन्नत् श्रेटन ना, श्रेटन না!" প্রভু একটু চুপ করিলেন, করিয়া গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "স্থি! আবার ও কি হইল! আমার প্রাণ যে ক্লেণ্ডর <sup>\*</sup>নিমিত্ত জারো কান্দিরা উঠিতেছে। রুঞ্চ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, কখ-নই না, কখনই না। আমি যে বলেছিলাম তোমাকে ত্যাগ করিব দে মনোগত নয়, রাগ করিয়া। তাহাও নয়, কুল হইয়া। তাহাও নয়, তোমার বিরহ সহু করিতে না পারিয়া। তাহাও নয়, পাগল চইয়াডিলাম, হইয়া প্রশাপ বকিতেছিলাম। আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি ? তাহা কি হয় ? তুমি আমার ও সব কথা কেন বিশ্বাস কর ? তোমাকে ভাাগ করিব তবে আমার রহিল কি? তোমা ছাড়া আমার কে আছে, ৰা কি আছে? তুমি না আমার নরনরঞ্জন, তুমি না আমার প্রাণ-धन, जूमि ना जामात প্রাণের প্রাণ ? जूमि यिष्ठ ना, यिष्ठ ना।" इंहा ৰলিতে বলিতে মুর্চ্ছিত হইলেন। কিন্তু এ মুক্ত্র ঘোর নাই। অতি অল ক্ষণ পরে সন্ধিত পাইলেন, পাইয়া দেখিতেছেন ক্লঞ্ড নাই, তথন আবার স্থীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "কোথা গেলেন ? এই যে এপানে ছিলেন। হা পদলোচন। হা ভামসুন্দর। হা অলকারত মুধ ! আমাকে ছাড়িও না। কোণা গেলে তোমাকে পাইব ? এই আমি এলেম।" ইহা বলিয়া উঠিলেন, উঠিয়া ক্লফের অরেষণে দৌড়িলেন। কিন্তু পারিলেন না, সেণানে হোর মৃত্রায় অভিভূত হইয়া পড়ি*লে*ন।

এই গেল প্রলাপের পরে দিব্যোন্মাদ, অগ্রে প্রলাপ পরে দিব্যোন্মাদ।

রাধাভাবে যে সমুদায় কথা সে "প্রলাপ", রাধাভাবে যে কার্য্য সে "দিব্যোন্মাদ।"

যথন রাধাভাবে মনের ভাব উঘাড়িয়া বলিতেছিলেন, তথন
"প্রলাপ" করিতেছিলেন। যথন ক্ষেত্র অবেবণের নিমিত্ত দোড়িলেন,
সে প্রভুর দিব্যোন্মাদ। প্রভু চেতন পাইয়া ক্ষণকে ধরিতে আবার যথন
দোড়িলেন, তথন সক্ষপ উঠিলেন, উঠিয়া প্রভুকে ধরিয়া কতক বল,
কতক নানাক্ষপ ছলনা করিয়া, আপেনার ক্রোড়ে বসাইলেন। ইহাতে প্রভুর

মর্ম্ব বাহ্য হইল, তথন বিষ্ণ্ণমনে বলিতেছেন, "সক্ষপ, মধুর নীত গাও,
আমার শরীর দীতল কর।"

সর্প গাইলেন,—

"হামার আন্ধিনা আওব যবে রসিয়া। পালটী চাহব হাম ঈষৎ হসিয়া॥"

প্রভুব হৃদরে সেই ভাব প্রার্শিন, তথন আনন্দে নৃত্য করিতে শাগিলেন।

 প্রভু দিব্যোঝাদের বশীভৃত হইলে ভক্তগণকে অনেক সময়ে ভয় দিতেন। প্রভু সমুদ্রসানে ঘাইতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ অতিদূরে চটক পর্বতের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তথন কাজেই প্রভুৱ মনে বোধ হইল যে সে গোবৰ্দ্ধন পৰ্বত। প্ৰভু কেবল এক পৰ্বত জানেন, তিনি শ্ৰীগোবৰ্দ্ধন। তথন একটা গোবৰ্দ্ধনের স্তবিজনক শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করিয়া মেই চটক পর্বত লক্ষ্য করিয়া দৌজিলেন। দৌজিলেন কিরুপে না বিদ্যাৎ গতিতে। গোবিন্দ চীংকার করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌডিলেন। সেই ধ্বনি কেহ কেহ শুনিলেন। একেবারে প্রচারিত হইল যে, প্রভু সমুদ্রমানে ঘাইতে পথে কি একটা মূল ঘটনা হইয়াছে। স্থতরাং বিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় সমুদ্র-স্নালের স্থানে ছুটিলেন। এইরূপে সরূপ, জগদানন্দ, গদাধর, রামাই, নন্দাই, নিতাই, শঙ্কর, পুরী, ভারতী, এমন কি ধঞ্জ ভগবান পর্যান্ত চলিলেন। তাঁহারা আসিয়া প্রভুর লাগ পাইলেন। তাহার কারণ দৈব তাঁহাদের সহায় হই-য়াছেন, নতুবা তাঁহাদের পাওয়া চুর্যট হইত। যে বায়ুগতিকে প্রভু প্রথমে দৌড়িয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে কাহারও ধরিতে শক্তি হইত না। কিন্ত প্রাভূ এইরূপ যাইতে যাইতে স্তম্ভভাবে অভিভূত হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ অবশ<sup>\*</sup> হইল, তথন চলিতে পারিলেন না। এক স্থানে দাঁডাইলেন, দাঁডাইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, এমন কি এক একটা পুলকে ব্রণের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইতে ক্ষির পড়িতেছে। বর্ণ হইরাছে শঙ্খের ভাষা, যেন শরীরে শোণিত নাই। কণ্ঠ হইতে ঘর্ষর শক্ষ হইতেছে। আর নরন হইতে অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতেছে। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিতে দৌড়িয়াছেন, এমন সময়ে প্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্তিকার পড়িয়া গেলেন, আর তথনি গোবিন্দ সর্বাত্তে নিকটে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ করঙ্গে জল পূরিয়া প্রভুর গাতে ' शिक्षन कतिया विक्तिम होता वायु वीक्षन कतिएउएहन, धमन ममत्र मन्नभ,

রামানদ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিলেন। প্রভূব অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে প্রভূব চেতন হইল, আর "হরিবোল" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন, আর সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু উঠিয় বসিয়া বিহ্বলের স্থান্থ এদিক ওদিক চাহিতেছেন, যাহা দেখিতে চান, দেখিতে পাইতেছেন না। তথন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে কেন ধরিয়া আনিলে? আমি গোবর্দ্ধনে গিয়ছিলাম, যেয়ে দেখি যে, কঞ্চ গোচারণ করিতেছেন। তাহার পর কঞ্চ বেণু বাজাইলেন, বেণু শুনিয়া রাধা ঠাকুরাণী আসিলেন। তাহার যে রপ তাহা আমি কি বর্ণনা করিব! রক্ত রাধাকে লইয়া নিভত স্থানে গেলেন, স্বীগণ কুস্তম চয়ন করিতে লাগিলেন, এমন সময় তোমরা কোলাহল করিলে আর আমাকে বলদারা ধরিয়া আনিলে। কেন ছঃখ দিতে আনিলে বৃথিতে পারিলাম না। স্থাপে কুঞ্জলীলা দেখিতেছিলাম, তাহা দেখিতে দিলে না।" ইংল বলিয়া মহাছঃথে রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে পুরী ভারতী সেখানে আদিলেন। তাঁহাদিগকে প্রভু গুরুর ন্থায় ভক্তি করিতেন। টাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভু একটু বাহ্ন পাই-লেন, পাইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। তথন প্রভু নিপ্ট বাহ্নলাভ করিলেন, বলিতেছেন "আপনারা এতপুর কেন আদিয়াছেন ?" তথন সকলের মনে আনন্দ আদিয়াছে তাই পুরী সহাত্যে বলিলেন, "এতপুর আইলাম তোমার নৃত্য দেখিব বলিয়া।" প্রভু তথন লজ্জা পাইলেন। পরে প্রভু সমুদায় ভক্তগণের সহিত সমূদ্র গাটে আদিলেন, আদিয়া স্লান করিলেন।

ব্ৰজনীলার মধ্যে সন্ধাপেক্ষা মধুর ও শ্রীভগবানের প্রেমপরিচায়ক নীলা—রাস। শ্রীভাগবতের রাসলীলা জীবে লক্ষবার পাঠ করিলেও তাহার তৃপ্তি হইবে না। শ্রীভগবান পরম স্থানর, প্রেম পাগল। তাঁহার শ্রীরুন্ধান গোপীগণকে বেণুবাদন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীরুন্ধান বিকি কিনি হয়। আপনি 'মদনমোহন গ্রাহক, তাহে পদার বৌবন।'

অর্থাৎ রাদের হাটে গোপীগণ তাহাদের যৌবন বিক্রয় করিতে বিসরা
আছেন, আর মদনমোহন রুফ্ত তাহা ক্রয় করিতেছেন!

পূর্ণিনা রাত্রি, তাহাতে শরতের পূর্ণিলা, বন কুম্বমে স্থানিতিত। কুমুমের

## क्षित्रविद्यानिताहै-हिन्द्र।

দ্ধ মটবী আমোদিত। কৃষ্ণ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া করণস্থারে বেণু নে করিতেছেন। বানী শুনিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—

> "মন্দ মন্দ মধুর তান, গুন ওই বাজে তান তরক। ঐ ওন খামের বানী বাজে, বাজে ওই। শামের বাঁশী বাজে কোথা পাারি। আমি একা কুঞ্জে রইতে নারি। শ্যামের বাঁশী বাজে এসো রা**ই**।"

(তোমা বিনা) আমার বুলাবনের শোভা নাই॥"

গোপীগণের কর্ণে সেই শব্দ প্রবেশ করিল! তথন উন্নাদিনী হইয়া: াহারা সকলে রুফাভিমুণে ছুটিলেন। যাঁহারা সন্তানকে স্তন পান করা-ত ছিলেন তাঁহারা সন্তান ফেলিয়া, যাঁহারা ছগ্ন আল দিতেছিলেন াহার। সেই কটাহ না নামাইয়া দিখিদিক জানশুভা হইয়া চলিলেন। াহাদের কর্ত্তপক্ষীয়গণ শাসন করিলেন কিন্তু তাঁহারা গুনিলেন না। কান কোন গোপীকে তাঁহাদের স্বামীরা বন্ধন করিয়া রাখিলেন, ভাহাতে ই ফল হইল যে. তাঁহাদের কিত্ত তদ্দণ্ডেই শ্রীক্লম্বের চরণে উপস্থিত इन ।

কেছ বা ভাগিলেন ক্লেগ্র নিকট স্থবেশ করিয়া যাইবেন, কিন্তু বিহ্বল ইয়া কর্ণের ভূষণ হত্তে, হত্তের ভূষণ কর্ণে পরিলেন। এইরূপে বিহ্বলঃ বেস্তায় তাঁহারা চলিলেন। যথাপদঃ---

> "আরে এ কুঞ্জে বাজিল মুরলী। এন। বাঁশীর গান, মধুর তান, ভনে ব্রজান্সনা। -স্বথে চলে পড়ে চলে না জানে আপনা। গোপনারী দারি গারি (চলে) শ্রাম দরশনে॥"

শ্রীকৃষ্ণ মণুর হাসিয়া তাঁহাদিগকে আদর করিয়া বলিলেন, "তোমরা ক নিমিত্ত আদিয়াছ? ভয় পাইয়া? বল আমি ভয় দূর করিব। কিমা ্যুলাবনের শোভা দেখিতে? দেখ স্বচ্ছলে, আমার বুলাবনের শোভা আকাদন কব।"

কথা এই, জীব হুই কারণে শ্রীভগবানকে চায়। প্রথম ভয় পাইয়া, না হয় অন্ত সার্থ সাধনের নিমিত্ত। এতিগবান জীবকে দর্শন দিয়াছেন, এরপ কথা বহুস্থানে শুনা যায়। কিন্তু যেখানে এইরূপ জীবে ও ভগবানে

সাকাৎ সেথানে কেবল স্বার্থ সাধন। জীব বলে আমাকে বর দাও, আর শ্রীভগবান বর দিয়া থাকেন। কিন্তু গোপীগণ স্বার্থ পানে চাহি-লেন না, তাঁহারা বর চাহিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তোমার পাদপলে আশ্রম লইলাম, স্থামরা কিচু চাহি না, আমরা তোমাকে চাই।"

শীরষণ কহিলেন, "পতিত্যাগ করিয়া আমাকে উপপতিরূপে গ্রহণ করিবে । এত সাধু অর্থাৎ প্রচলিত পথ নয় ? ইহাতে তোমাদের মূর্ব্ধ-মতে স্বার্থের হানি হইবে। আমার সম্পত্তির মধ্যে এই এক বেণু, কোন সম্পত্তি দিবার আমার নাই। অতএব তোমরা যাহার কাছে বর পাইতে অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারো সেখানে যাও। তাই বলি তোমরা গৃহে যাও, সর্বাজন অবলম্বিত পথ ত্যাগ করিও না।"

মনে কর্মন সর্বজন অবলম্বিত পথ কি ? সে পথ এই যে সংসার ধর্ম, কর, পূজা অর্চনা কর, জীবে দয়া কর, পুদরিণী দাও, মন্দির স্থাপন কর ইত্যাদি। যিনি বড:সাধপথ অবলম্বন করিতে পারেন তিনি বনে গমন করেন. চিত্ত সংযম করেন, যোগ করেন, তপস্থা করেন, করিয়া অষ্টসিদ্ধিলাভ করেন। কিন্ত গোপীগণ ইহার কিছ করিলেন না, তাঁহারা আভগবানের সহিত প্রীতি করিতে চাহিলেন। গোপীগণ কতক কতক উদাসীন, তাঁহাদের দান ধর্ম, পূজা অর্চনা, তপস্থা যোগদিদ্ধি এ কিছু নাই, অথচ সংসারী ছইয়া যে যে কাট্য করিতে হর, কিছু করিতেন না। কি করিতেছেন—না, ক্লফের বেণ্গান গুনিয়া ও তাহার রূপে উন্মত হইয়া তাঁহাকে আমুস্ম-প্রতিভালে। আরু যুগ্ন কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা যে নতন পথ অবলম্বন করিতেছ, ইহাতে তোমাদের লাভ হইবে না, আর হয়ত নরকে ষাইবে।" তথন তাঁহারা ক্ষের নিম্তি নরকে যাইতে কুটিত হইলেন না। মনে ভাবন খ্রীক্লফকে ভজন করা সাধারণের মতে সাধু মত নয়। বড লোকে বলেন, "গোহহং" তিনিও যে আমিও সে, "আমি আমার ভাল মন্দ করি," "আমি আমার কর্ম ফল ভোগ করি," "আমার ভাল মন্দ কেছ করিতে পারে না।" যে ব্যক্তি ক্লয়েওর রূপাস্বাদ করিয়া আনন্দ ্জন ফেলিতেছে তাহারা, সাধাণের মতে, উন্মাদ। কেহ তান্ত্রিকগণের ক্সায় মন্ত্রৌষধি দ্বারা শ্রীভগবানকে বশীভূত করেন, ক্রেহ্বনে গমন করিয়া 'চিত্ত সংযম করিয়া বর প্রার্থনা করিয়া খ্রীভগবানের নিমিত্ত তপ্তা করেন। এই সমুদায় সর্ব্বাদিসমত সাধুপথ। ইহা ত্যাগ করিয়া গোপীগণ

ন করিতেছিলেন, না স্ত্রীলোক বেমন স্বামী ত্যাগ করিয়া উপপতি জজন রেন তাহাই করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বখন বলিলেন, আমার জন্ত তোমরা ধু পথ ত্যাগ করিয়া কুলের অবলা হইয়া সমাজের বিভূষন সহু করিবে? হাতে গোপীগণ বলিলেন, "তথাস্ত্র"। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থলে গোপীগণ ছারা থাইলেন বে গোপীগণ প্রেমের উপাসক।

, আর কি দেখাইলেন বলিতেছি। জগতে সকলেই শক্তির বা ঐথর্য্যের পাদক। শ্রীভগবান কীটায় হইতে ব্রাক্ষপ্ত পর্যান্ত স্ষ্টি করিয়াছেন দেখিরা শাকে ভক্তি ও বিশ্বারে অভিভূত হয়। কিন্তু ভগবানের আগর একটী শ আছে। তিনি যে শুধু সর্বাশক্তিমান্ তাহা নহে, তিনি মাধুর্যাময়। মিক্ষ তাহাই দেখাইলেন। জগতের সকলে ঐথর্যোর উপাদক, বৈঞ্বগণ ধুর্যোর উপাদক।

প্রীভাগবত গ্রন্থ শিক্ষা দিলেন যে, ক্ষণপ্রেম জীবের প্রধান জাশীর্কাদ।

মাহাপ্রভু দেই ক্ষণপ্রেম কি দেখাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ ইইলেন। এরপ

বিত্র মধুর ধর্ম জগতে ছিল না। এই প্রেমধর্মের মর্ম এই বে,
ক্ষণ্ড আমি তোনার, ভূমি আমার।" "আমার এক ক্লণ্ড আছেন, আর

ক্ষেত্র এক আমি আছি।" রাদে যত গোপী তত ক্লণ্ড বণিত আছে।

হে ক্লণ্ড আমি আর কাহাকে জানি না, ভূমিও আর কাহাকে চাও না।

তামার আমার চিরদিন প্রেমানশে কাটাইব।" "আমি তোমার ভূমি আমার"

ই মন্ত্র শ্রীক্লণ্ড রাদের রজনীতে শিক্ষা দিলেন। কির্মেণ বলিতেছিঃ—

যথন গোপীগণ সম্দায় ত্যাগ করিয়া জ্ঞীক্লফের আশ্রেষ লইলেন, ত্বন তিনি "তাহাই হউক" বলিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কস্ত ইহাতে বিপরীত ফল হইল, যেহেতু গোপীগণের দম্ভ হইল। যেই ক্রি গোপীফদের দম্ভের স্থাই হইল, অমনি ক্লফ আদর্শন হইলেন। তথন ক্রিবিহে উন্মন্ত হইয়া গোপীগণ অচ্যুতকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতে গাগিলেন। বৃক্ষ, লতা, মৃগ প্রভৃতিকে ভ্রাইতে লাগিলেন যে, তাঁহারা ক্লিকে , কি দেখিয়াছেন ? পাঠক মহাশয়, রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিবেন, তেই প্রতিবেন তেই রস পাইবেন।

মহাপ্রভু এইরূপে গোপী অনুসরণ করিয়া একদিন রুষ্ণ অন্নেষণ গারন্ত করিলেন। তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন:—

প্রভু সমুদ্র যাইতে পুশোদ্যান দেখিলেন, অমনি তাঁহার বুন্দাবন ও রাসের 🖟

রঙ্গনীর কথা মনে পড়িল। একে সর্বাদা ক্ষাবিরহে অভিভূত, তাহাতে রাসের রঙ্গনীর কথা মনে হইলে স্বভাবতঃ ক্ষা-বিরহে গোপীর্গণ বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণকে অন্বেশ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রভূর মনে পড়িল। তাহাতে প্রভূ সেই কুস্থম কাননে প্রবেশ করিয়া অন্ধৃত লীলা আরম্ভ করিলেন। তথ্য করিয়াছিলেন করিয়াছেন কিরপে গোপীর্গণ কৃষ্ণকে অন্থেমণ করিয়াছিলেন। প্রভূ কার্য্যে তাহাই করিতে লাগিলেন। প্রথমে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বড় বড় বৃক্ষর্গণ দর্শন করিলেন। তথন সেই বৃক্ষর্গণকে বলিতেছেন, "হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস (দশম স্করে, ত্রিশ অধ্যায়ে, নবম শ্লোকে দেগ) হে কোবিদার, হে অর্জুন, হে জন্ম, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আন্র, হে কদম্ব, হে অ্লান্থ তর্ম্বরণ। তামরাও এই যমুনা কুলে থাক, অত্রব তোমরা তুঃখী জন প্রতি দ্যাল্। আমরা কৃষ্ণবিরহে কাতর, তোমরা বলিতে পার, কৃষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন গ্"

হে পাঠক, এক দিন চেষ্টা করিয়া বৃক্ষণণকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া দেখিবেন। এরূপ সম্বোধন করিতে রাধা ব্যতীত অন্ত কোন জীবে পারে না। গোপীভাব না পাইলে বা গোপী না হইলে, অর্থাৎ ক্লপ্তথেমে আত্মহাবা না হইলে নাটকাভিনয় ব্যতিরেকে প্রকৃত পক্ষে জীবে এইরূপ বলিতে পারে না।

এইরপে প্রভ্, ভাগবতে গোপীগণের কার্য্য যেরপে বর্ণিত আছে, তাহাই কার্য্য করিতে লাগিলেন। কোন কোন বৃক্ষের শাথা মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ সংলগ্র হইয়া আছে। প্রভু ইহা দেখিয়া ভাবিতেছেন, রুক্ষ অবশ্য এখানে ছিলেন। রুক্ষ এই পথে যাইতেছেন দেখিয়া, বৃক্ষগণ প্রণাম করিয়ছিল, বোধ হয় আশীর্কাদ পায় নাই, আর সেই আশায় মন্তক না উঠাইয়া পড়িয়া আছে। প্রভুর অবশ্য মনের ভাব যে, জগতের স্থাবর অস্থাবরের আর কোন কার্য্য নাই, ভাহারা সকলে কেবল প্রীক্রক্ষ উপাদনাতেই রত! প্রভুর যথন ভাগবত-বিণিত রুক্ষাবেরণের সমন্ত কার্য্য করা হইল, তথন রুক্ষকে দেখিবার সময় হইল, আর দেখিলেন যে, যমুনা পুলিনে শ্রীরুক্ষ ভুবনমোহন রূপ ধরিয়া, অলকার্ত মুথে বেণুবাদন করিতেছেন। প্রভু ইহা দেখিলেন আর তদ্ধণ্ডে ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইলেন। ভক্তগণ দেখেন যে প্রভুর বদন আনন্দময়, দেহ পুলকার্ত, নয়নে আনন্দজলের প্রোত চলিভেছে। সকলে চেষ্টা করিয়া চেতন করাইলেন। প্রভু এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন, শেলেন এরিছেনেন, "ক্রমাতেছেন, "ক্রম্বাক্র এইমাত্র দেখিলাম, তিনি কোথায় গেলেন প্রক্রমা

চঞ্চল, আমাকে দর্শন দিয়া, পাগল করিয়া, আবার ফেলিয়া গিয়াছেন! আমি এখন কি করি। সরুণ! কি করি বল ?" তথন সরুপ গাইলেন—

"রাদে হরিমিহ বিহিত বিলাসং।

স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসং॥"

ক্ষমদেবের এই পদ শুনিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু "গাও" গাও" বলিতেছেন, আর নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর বিরাম নাই, সরূপকেও থামিতে দিবেন না। পরে যথন প্রভু নিভান্ত পরিপ্রান্ত হইলেন, তথন সরূপ করিলেন, প্রভু বলিলেও গাহিলেন না, তথন প্রভু থামিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে স্থান করাইয়া গুহে লইয়া গেলেন

শ্রীগোরাঙ্গ শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ। শ্রীভগবানের ছৈছা ভক্তকে তাঁহার রাজ্যের পর্মাধিকারী করিবেন। কিন্তু ভক্তের সেম্বিকার, সে কি প্রচুর ? কাই জানিবার নিমিত্ত তিনি ভক্তাব ধরিরা তেকের যে সম্পত্তি, তাহা ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবানের যে মাধুর্য্য হা প্রভুজীবকে অতি অল পরিমাণে দেখাইতে পারিলেন বটে, তবে তিনি ক্রের অধিকার দেখিয়া চমৎক্রত হইলেন। দেখিলেন মে, শ্রীভগবানের যে ধিকার, ভক্তের অধিকার তাহা অপেকা নান নহে।

"ভক্তের প্রেমবিকার দেখি রুঞ্চের চমৎকার।

কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত অন্ত কেবা পায় আর ॥"—চরিতামৃত।

শ্রীমতী শ্রীক্ষণকে ভালবাসিয়া যে স্থথ অন্তত্তব করেন, তাহা তর, তাহা আম্বাদ করিবার নিমিত্ত শ্রীক্ষণ রাধাভাব ধারণ করিলেন। থিলেন ধে কৃষণ হইতে রাধা যে মুখ ভোগ করেন, কৃষণ যে পরমান্মর তিনিও তত স্থ্য ভোগ করেন না। শ্রীভগবানের মাধুরী প্রভু তুই প জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আপনি আচরিয়া, আর তাহার যেথানে বিনানাই, সেধানে বর্ণনা করিয়া। প্রভু এইরূপে শ্রীক্ষের মাধুর্য্য দেখাইবার উত্ত একদিন তাঁহার অধ্বামুতের শক্তি দেখাইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ, মন্দিরের সম্মুথে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করিতেছেন। হেনকালে পালবল্লভ-ভোগ দেওয়া হইল। দার বন্ধ হইল, ভোগ দেওয়া হইলে,

খুলিয়া জগন্নাথের সেবকগণ তাহার কিঞ্চিৎ প্রভূকে আনিয়া দিলেন।

াণ্ দিয়া সেবকগণ অনেক যত্ন করিয়া প্রভূকে ভাহার কিছু খাওরাইলেন।

ভূজাস্বাদ করিয়া বলিতেছেন, "স্কুক্তিলভা ফেলালব।"

জিজাসা করিলেন, "উহার অর্থ কি ?" ঠাকুর বলিলেন, "কেলা দিলের ভূজাবশেষ। ইহা পরমভাগ্যে মিলে, আর এই যে তোমরা আমাকে দিলে ইহা কেলা, যেহেতু ইহাতে ক্ষেত্র অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে।" নই প্রদাদ ঠাকুর কিছু আমাদ করিলেন, আর কিছু গোবিন্দের ছারা আনিলেন। সে যে ক্ষেত্র প্রদাদ, জাহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ ইই প্রসাদের অনৌকিক গদ্ধ ও অলৌকিক আমাদ। প্রভু আপান আদ করিলেন, আর আনন্দে তাহার নয়নধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু সেই সাদ বাসাম্ব আনিল্ম প্রধান ভক্তগণকে ডাকাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ টন করিয়া দিলেন। সকলে দেখিলেন জগতে এরপ দ্রব্য হয় না। যদিও হা সামাল্য বস্তু হারা প্রস্তুত, কিন্তু ইহার গদ্ধ ও আমাদ ও জগতের নয়।

প্রিয় বস্তব অধর-রস অতি মধুর। শীভগবান প্রিয় হইতে প্রিয়, 
টাহার অধর-রস অমৃত কেন না হইবে ? স্থগদ্ধ আমাদের নাসিকায় কেন
মানন্দ দেয়, তাহা আমরা জানি না। কোন কোন জবা জিহবার দিলে কেন
স্থের উদয় হয়, তাহাও আমরা জানি না। আমরা জানি না বটে, কিছ
তিনি" জানেন। তাই যথন গোপীগণ শীক্ষক্ষের নিকট চর্কিত তামুল ভিক্
করিলেন, তথন তিনি উহাতে নাসিকার ও জিহ্বার আনন্দ্রপ্রদ শক্তি দিয়
প্রদান করিলেন। তাই যথন প্রভুর ইচ্ছা হইল বে, এক দিন ভক্তগণদে
ক্ষেত্র অধর রদের মাধুরী দেখাইবেন, তথন গোপালভোগ-প্রসাদে সে
শক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলেন।

কিন্তু ক্ষেত্র কোন কোন মাধুরী প্রতাক্ষ দেখাইবার যো নাই। সে সমুদ্র প্রবান হারা ভক্তগণকে দেখাইতেন। যেমন ক্ষেত্র জলকেলী লীলা শরংকাল, শুক্রপক্ষ, প্রতাহ সন্ধার সময় চক্ষোব্য হইতেছে। ও রাসরসে বিভোর। প্রভু রাদের এক শ্লোক পড়িতেছেন, আর তাহা বিকাম হারা দেখাইতেছেন। এই মাত্র একদিনকার লীলা বিললাম। ত প্রভু আইটোটায় বিচরণ করিতেছেন। হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন, জ্যে স্লায় উহার জল ঝলমল করিতেছেন। হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন, জ্যে স্লায় উহার জল ঝলমল করিতেছে। তথন প্রভু রাদের জলকেলীর শ্লে পড়িলেন। সেই শ্লোক পড়িয়া জলকেলী কি, তাহা আস্থাদিতে কি জীবগণ শিবাইতে, সমুদ্রে ঝক্ষ দিলেন। প্রভু এইরপ ক্রতগতিতে সমুদ্র দিগান করিবেন যে ভক্তগণ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। দেখেন এই আছেন, আর নাই। স্কলে ভ্রাস করিতে লাগিলেন।

চ্ছিলোর সহিত তল্লাস করিলেন, পরে মনোযোগের ও আশকার সহিত। থা গেলেন? চারিদিকে ভক্তগণ ছুটিলেন। যথন রজনী তৃতীয় প্রহর, নও প্রভূর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই, সকলে চিস্তায় মৃতবং!

আমাদ সর্বাধ্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। দেখেন একজন ধীবর গাহিতে গাহিতে আসিতেছে। আর দেখেন যে, সে রুষ্ণ রুষ্ণ বলিয়া করিতেছে। বুঝিলেন এ প্রভুর কার্যা। সরূপ বলিতেছেন, ধীবর মাকে এরূপ বিহুৱল কেন দেখিতেছি ?

ধীবর। এতদিন এখানে মংশু শিকার করিতেছি কথনও ভূত দেখি নাই।
চলালে একটা মৃতদেহ উঠিল। জাল হইতে সেই দেহ ছাড়াইতে উহা
কিরিতে হইল, আর স্পর্শনাত্র আমার নয়নে জল, চরণে নৃত্য, আর
ন ক্লঞ্জনাম আসিল। এই দেথ আমার বদন ক্লঞ্জনাম আর ছাড়েনা।
ধন্ত আমার প্রভু!

তথন সরপ সম্দায় ব্ঝিলেন। জেলেকে সঙ্গে করিয়া দেখেন প্রভ্র ূলক্ষীর সেবিত দেহ, সমূদ্তীরে বালুকার উপরে পড়িয়া আছেন। নের চিহ্ন নাই।

কর্ণে ছরিনাম করিতে করিতে প্রভুর চেতনা ইইল। তাহার পরে অর্দ্ধ নশা আসিল। তথন ক্লফের জলকেলী বর্ণন করিতেছেন। বলিতেছেন, ক্লফ্ল শীগণ সহিত যম্নার ব্যক্তজলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেখিলাম যে, শীগণের বদন পর্মপুপর্রপে পরিণ্ত ইইল। দেখিলাম, ক্রফের মুখও পল্ল । তবে গোপীগণের লাল, আর ক্রফের নীল। দেখিলাম, এইরূপে অসংখ্য শুল্ল যম্নায় ভাসিতে লাগিল। আর দেখিলাম, অসংখ্য নীলপন্মও ভাসি-হ। এই নীলপন্ম শালপন্মকে, ও লালপন্ম নীলপন্মকে আকর্ষণ করিতে লোন। তথন এইরূপে ভাসিতে ভাসিতে নীল ও লালপন্মে মিলন ইইল! কুল্লাবন মাধুরী আমি কি বর্ণনা করিব। উঁহা ব্রহ্মা, শিব, শুক, নারদেরও চির্দ্ধা আমার ঘাহা সাধ্য, আমি "কালাচাদ গীতার" চেষ্টা করিয়াছি। র ইংরাজী গ্রন্থে দিতীয় ভাগের শেষে একটা অধ্যায়ে ইহার কিছু স্বৈ আছেন ভাহা পাঠ করিয়া একজন অতি পণ্ডিতা আমেরিকান গুণোরভক্ত ইইয়াছেন।

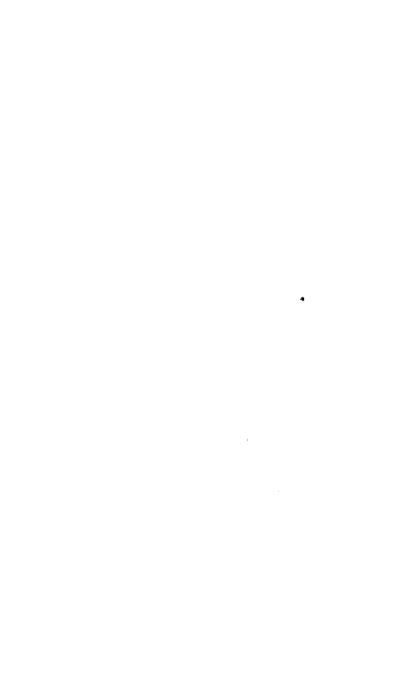

